

# **पिल्लीश्र**ती

# শ্ৰীব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

**छङ्गनाम চট্টোপাধ্যায় এণ্ড म**र्के २०२१।२, कर्ने अमेनिम् ब्रैष्ट्रे, कनिकार्ज

## তুই টাকা

অগ্ৰছপ্ৰতিম

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাছরের

করকসলে

## নিবেদন

'দিল্লীখরী'তে ছুইটি ঐতিহাসিক-চিত্র—রজিয়ং ও ন্রজহান স্থান পাইয়াছে। যাহাতে ইতিহাসের প্রতি জনসাধারণের অফ্রাগ বৃদ্ধি হয়, সেই জন্ম ইতিহাসের মর্য্যাদা লজ্মন না করিয়াও রচনা যথাসম্ভব সরস করিবার ড়েষ্টা করিয়াছি।

)मा देवमा**च** ১**००**०

**এত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যা**য়



রজিয়ৎ

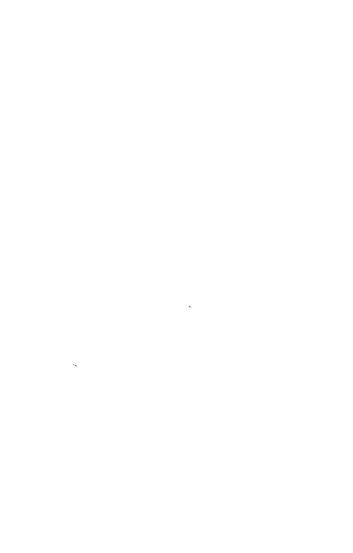

5

## সিংহাসন-আপ্তির অস্করার; আদেশ অমাস্থ ও তাহার ফলাফল

সালব-বিজয়ী, অপ্রতিহত-ক্ষমতাশালী মহা ঐশ্ব্যাবান্ দিল্লীর স্থলতান্ ইয়লতিমিশের মনে এক তিলও শান্তি নাই। তাঁহার দিন সংক্রিপ্ত, কবে কথন খোদার শেষ প্রওয়ানা জারি হয়, কে বলিতে পারে? বহুদিনের সঞ্চিত অর্থ, বিপুল সম্পত্তি তিনি কাহার হাতে সাঁপিয়া দিয়া যান? সঞ্চয়ত তাঁহার বছ সাধারণ সঞ্চয় নহে—দিল্লীর মহাম্ল্য রাজসিংহাগন, হিল্ছানের বিশাল সামাজ্য।

এই রাজপাট ত তিনি উত্তরাধিকারহুত্তে প্রাপ্ত হন নাই,—
বিপদের মহাসমূদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জীবন-মরণ-পণে
স্থলতান ইয়লতিমিশ্ ইহার অধিকারী হইয়াছেন। তিনি সমাট্
কুত্ব -উদ্দীনের জামাতা মাত্র। কুত্বের কাল হইলে (১২১০-১১)
তাঁহার এক অযোগ্য পুত্র—ইয়লতিমিশের খ্যালক—অন্ন দিনের
জক্ত রাজিসিংহাসনে উপবেশন করেন। ইয়লতিমিশ্ এই তুর্বল ৬

**पिद्धी** भंदी २

বিলাসীর হাত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া, বাছবলে চুঠের দমন ও শিস্তের পালন করিয়া, সামাজ্যের গোরবর্দ্ধি ও সমাট্-পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। এই স্বোপাজ্জিত, স্বর্গ্লিত রাজ্যের প্রতি তাঁহার যে মম্ববোধ কতথানি, ভাহা বলিয়া ব্ঝাইবার নহে। কিন্তু বার্দ্ধকো দিন দিন দেহ ক্ষীণ ও বাহু হীনবল হইয়া পড়িতেছে; এক দিন তাঁহার শিথিশ হন্ত হইতে,—ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক,—শাসনরশ্মি অভিত হইয়া পড়িবেই পড়িবে। তথন তাঁহার এত সাধ্যে এই রাজ্যের দশা কি হইবে?

উপযুক্ত পুত্র থাকিলে মান্ত্রম তাগার হাতে সমস্ত সমর্পণ করিয়া শেষ বিদায়কালে একটা স্বন্ধির নিশ্বাস ছাড়িতে পারে, সন্দেহ নাই। স্থলতান ইয়লতিমিশেরও পুত্র আছে; একাধিক পুত্র। কিন্ধ তাহাদের কাহারও উপর নির্ভর করিবার উপায় নাই। তাইহারা স্বাই বিলাসী, অকর্মণা—রাল্যার গ্রহণের অন্প্যুক্ত।

আরও ছৃশ্চিন্তার কথা এই যে, তথনও হিল্ফ্রান মুদলমানরাজ্যের বনিয়াদ পাকা হইয়া বদে নাই—হচনা মাত্র। হিল্
রাজতক্ত ও রাজচক্রবর্ত্তিও হারাইয়াছে সভ্য, কিন্তু তাহার নিয়াড়ত
বাছবল নির্মূল হইয়া যায় নাই। তাহাদের নিয়াজিত শৌর্যা-বীয়্য
দিকে দিকে বিক্ষিপ্ত ও শুভিত হইয়া আছে। তাহার পর
মুদলমানেরাও যে সকলেই আত্তবন্ধনে আবদ্ধ তাহা নহে—তাহাদের
মধ্যে বিষম গৃহবিবাদ, জাতিগত ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রভিঘাত,
হিংসা-ছেম। ভারতে রাজ্যুপদে প্রভিত্তিত তুকীয়া সম্প্রীবদ্ধ নহে;
সকলে নিজ নিজ প্রাধান্ত-প্রতিষ্ঠায় অপ্রসর। কেই কাহারও

প্রভূষ স্বীকার করিতে রাজি নয়। স্থবোগ স্থবিধা পাইলে তাহাদের যে-কেহ যে-কোন মুহুর্তে তল্ওয়ারের ঘায় রাজার মাথা উড়াইয়া দিয়া, রাজছত্র টানিয়া লইয়া, রাজদিংহাসন ভূড়য়া বদে। এক কথায়, বিপ্লব ও বিদ্রোহ, অশাস্তি ও অত্যাচারের তাপ্তবন্ত্যে রাজতক্ত তথন সর্ববদাই টল্টলায়মান।

কিন্তু চিন্তাকুল বৃদ্ধ বহুদশী স্থলতান মাঝে মাঝে অবাক্ হইয়া দেখেন, প্রাণাধিক স্নেহের পুত্তনা রজিয়ৎ\* কল্লা বটে, কিন্তু পুত্রাধিক। কোন্ স্বর্গায় প্রতিভার অধিকারিণী হইয়া সে তাঁহার ঘর আলো করিতে আদিয়াছে, কে বলিবে? যে বিচার-বৃদ্ধি প্রবীণের নাই, যে ধৈর্য ও দৃঢ়তা বীরের মধ্যে নাই, তাহা তাঁহার এই স্নেহন্নপিণী কল্লায় আছে—প্রচ্ব পরিমাণে। আচারে-ব্যবহারে, কণাণ-কার্ণা প্রতি দিন তাহা ফুটিয়া বাহির ইইতেছে। স্নতান ইয়লতিমিশ্ তাহার উপর গুরুতর কার্যাের ভার অর্পণ করিয়া দেখিয়াছেন, সে ভার সে অবলীলাক্রনে বহন করিয়াছে। রজিয়তের প্রতিভাদীপ্ত অনিন্দাস্থলর মুথের দিকে চাহিয়া তাঁহার বিশ্বয়ের অন্ত নাই। রজিয়ৎ—তাঁহারই স্বেহের পুত্তনী রজিয়ৎ—ক্স্ম হইতেও কোমল, আবার বৃদ্ধি বজ্র হইতেও কঠোর! তাহাকে সিংহাসনে বসাইতে আপত্তি কি?

স্থলতান তাঁহার সকল্প অবশেষে এক দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন,

রজিয়ৎ "রাজিয়।" বা "রিজিয়।" নামে, এবং ইয়লতিমিশ "আলতামাশ"
নামে বল্লসাহিত্যে পরিচিত।

—মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে গোয়ালিয়রের যুদ্ধ জয় করিবার প রজিয়ৎকেই তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী নির্দ্ধেশ করিয় সভাসদগণকে একটি সনদ লিখিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

চত্দিক হইতে ঘোরতর আপত্তি উঠিল—এ যে নিতান্তঃ অসম্ভব, অশোভন প্রন্তাব। বাহা পুরাণে নাই, কোরাণে নাই—
যাহা মুসলমান-ধর্মণাস্ত্রের একান্ত বিরোধী, তাহার সমর্থন তাঁহার কিরপে করিবেন ? সকলে একবাক্যে বলিলেন,—'ফুলতানে-পুত্রেরাই ত এখন সাবালক—রাজদণ্ড-ধারণের উপযুক্ত তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কন্তাকে সিংহাসন দান করা কিছুতো যুক্তিসঙ্গত হইবে না।'

স্থলতান কুথ ইইয়া বলিলেন, 'পুতেরা যে সাবালক, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহারা উচ্ছুখল, বিলাসবাসনে নিমগ্র রাজ্যের শাসন-রশ্মি সংযত রাখিতে পারে, এমন ক্ষমতা তাহাদে কাহারও নাই। সে ক্ষমতা আছে—আমার এই ক্লারত্তের এখন তোমরা তাহাব্যিতে পারিবে না; পারিবে এক দিন—্যাদ্য আমি ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিব। সেদিন ব্যিবে বাজ্যশাসন-নাপারে আমার ক্লাটির কত বড় যোগ্যতা—জ্যমান সন্তানগণের মধ্যে এক্মাত্র সে-ই সিংহাসনে বসিবার সম্পূর্ণ উপযুত্ত পাত্রী কিনা।'\*

<sup>\*</sup> The Sultan replied: "My sons are engrossed in the pleasures of youth, and none of them possesses the capability of managing the affairs of the country, and by them the

স্থলতানের অন্তর্যাধ অরণ্যে রোদনে পরিণত হইল। মন্ত্রীরা মনে করিলেন, তাঁহার মতিভ্রংশ হইয়াছে—কন্সার প্রতি অতিরিক্ত লেহই তাঁহার এইরূপ অসম্বত ইচ্ছার হেতৃ। যে-রাজ্যে ডাঙ্কার বাঘ, জলে কুমীর—ঘবে ষড়্যন্ত্র, বাহিরে বিশ্বন-বিশ্রোহ,—যেখানে পুরুষোটিত বদবীর্যা ও বিচক্ষণতা না হইলে এক পাও অগ্রসর হইবার যো নাই, দেখানে একজন অবলা কুস্থানকোমলা নারীর নির্ব্বাচন কি স্বর্বাংশেই প্রহদনের মত হাত্যকর নহে?

ইয়লতিনিশের মৃত্যুর পর আমীর-মালিকগণ বিশেষ সম্বতার সহিত স্বরাজ ককন্-উদ্দীন কিবল শাহ কেই সিংহাসনে বসাইলেন এবং বাধ হয়, মনে মনে নিজ জ্ঞান-বৃদ্ধির তারিফ করিয়া গর্জ করিতে লাগিলেন। কিছ হায়, কিছু দিন অতীত হইতে না হইতেই তাহারা নিজ অম বৃদ্ধিতে পারিলেন; বৃদ্ধিলেন, দ্রদ্শিতার স্বর্গীয় সুলতানের কাছে তাঁহারা বালক্ষাত্র!

যুবরাজ রুকন্-উদ্দানের রাজকার্যা দেখিবার অবসর কোথায় ?
পিতার বর্ত্তমানে তাঁহার যে ভোগবিলাদের স্রোত নিরুদ্ধপ্রায়
ছিল, তাহা এখন ভীষণ উদ্ধাম হইয়া উঠিল; কোষাগারের
দার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া তিনি বিলাদের খব স্রোতে অন্ধ ঢালিয়া
দিলেন। নারকীয় কুক্রগণের আর আনন্দের অবধি হিল না।
স্রেরাপানে প্রমত স্থলতান হস্তিপ্ঠে আরোহণ করিয়া সাড়দরে

government of the kingdom will not be carried out. After my death it will be seen that not one of them will be found to be more worthy of the heir-apparentship than she, my daugher." Minhaj ud-din: Tabakat-i-Nasiri (tr. by Major H. G. Raverty), 1, 639.

বাজারের মধ্য দিয়া গমন করিতেছেন—মুক্তহন্তে টাকা-মোহর বৃষ্টি করিতে করিতে! তাঁহার এইরপ আরও যে কতথোশথেয়াল ছিল, বলিয়া শেষ করা যায় না। কুসঙ্গীদের মহাস্ক্র্যোগ উপস্থিত হইল। তাহারা রুকন্-উদ্দীন্কে নানারূপ বিলাসের আবর্ত্তে ড্বাইয়া-মজাইয়া মনের স্ক্রে রাজভাণ্ডার লুঠিরা লইতে লাগিল।

রাজকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন—ক্ষকন্-উদ্দীনের গর্ভধারিণী, শাহ তুর্কান নামে এক তৃর্কী কৃতদাসী। তাঁধার মেজাজ যেমন কড়া, স্থভাব তেমনই নির্চুর। এই উপ্রচণ্ডা রমণী নিজের ও পুত্রের স্থাবের পথ নিম্পটক করিবার জন্ত অচিরাৎ মৃত স্থলতানের অক্সান্ত বেগম—তাঁধার সভীনগণকে নিহত করিলেন।

মাতা ও পুতের রাজ্য-শাসনের এইরূপ ভীষণ নমুনা দেখিরা আমীর-মালিকগণ আতেকে শিহরিরা উঠিলেন; বুঝিলেন, কি জন্ম বৃদ্ধ সমাট্ পুত্রগণকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার আদরিণী কন্তাকে সিংহাসনে বসাইবার সল্পল করিয়াছিলেন; আর সেই আদেশ অমাক্ত করিয়া তাঁহারা কি অন্তায় অসন্ত কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই শেষ নহে,—তাঁহাদের অন্থোচনা বোল কঙ পূর্ণ হইতে তথনও অনেক বাকি।

দেখিতে দেখিতে ইয়লতিমিশের অন্ততম পুত্র কুমার কুতব্-উদ্দীনের চক্ষ্ উৎপাটিত হইল। জনসাধারণ ক্ষ্ম ও গুপ্তিত হইরা এত দিন মাতা ও পুত্রের অত্যাচার ও অনাচারের পৈশাচিক লীলা দেখিতেছিল; কিন্তু এবার তাহাদের ধৈর্ঘ্যের বাঁধ অটুট রাধা শক্ত হইরা উঠিল। বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত মালিকগণের অসম্ভোষ-বহ্নিতেও ইন্ধন সংযুক্ত হইল। তাঁহারা বিদ্রোহের ধ্বজা উডাইবার সঙ্গল করিলেন।

চতুর্দিকেই অশান্তির, রাজদ্রোহের অগ্নি প্রধূমিত; ইতিমধ্যে রাক্ষণী শাহ্ ভুকানের রক্তচক্ষু র্জিয়তের উপর পতিত হইল। এই সতীন-কন্সাই যে জাঁহাদের অভীষ্ট পথের প্রবল অন্তরায়, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিনা-বাধায় নৃশংস ব্যবহার করিয়া শাহ তুর্কানের ছঃসাহদ বাড়িয়া গিয়াছিল। তিনি প্রকাশাভাবেই রজিয়তের সহিত শত্রুতা আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার হত্যার জন্ম বড়্যন্ত পাকাইয়া ভূলিলেন। লোকচিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; বাজকুমারীর প্রতি অকারণ অত্যাচারে তাহাদের ক্রোধাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল:—তাহারা ভীম-পরাক্রমে রাজহুর্গ\* আক্রমণ করিয়া শাহ তুর্কান্তে বন্দী করিল। স্নেহের হুলাল রুকন-উদ্দীন তখন আর রাজ্ধানীতে উপস্থিত নাই.-পঞ্চনদ প্রদেশে বিজোহীরা বিশেষ গোল্যোগের আয়োজন করায়, কার্যোপলক্ষে তাঁহাকে একবার সেখানে যাইতে হইয়াছিল। অতএব তুর্কান্ উদ্ধারের আর উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না; তাঁহার দীর্ঘকালের স্যত্নপোষিত রাক্ষ্পীরভি নিক্ষ্প আক্রোশে কারাগারের হর্ভেত পাঘাণ-প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কুতব-মীনারের সরিকটে রায় পিশোরা-(পৃশির্বাল) প্রতিন্তিত ছর্গে ইয়লতিমিশ্ বাস করিতেন। আজিও এই ছর্গ-প্রাচীরের ভগাবশেব বিজ্ঞমান রহিয়ছে। এইবানেই স্থাতানের রাজধানী অবস্থিত ছিল।

#### সিংহাসনপ্রাপ্তি ও রাজাশাসন

ত দিনে বৃদ্ধ সমাটের শুভ সম্বল্প কার্যো পরিণত হইল—
তুর্কী-প্রধানগণ রজিরৎকে রাজসিংগাদনে বসাইলেন।
কিন্তু তাহার পূর্বের রাজ্যে যে অমন্ধল—যে অনর্থপাত ঘটিয়া গেল,
তাহার প্রতিকার আন কিছুতেই হইবার নহে। বৃদ্ধ সমাট্
হতাশার দীর্যধান ফেলিয়া পরলোকের পথে প্রস্থান করিলে,
অত্যাচারে অবিচারে নরহত্যায় রাজসিংগনন কলম্বিত এবং
প্রভাবর্গ বিক্লুক্স হইয়া উঠিয়াছিল।

ক্রপ্রকৃতি তুর্কানের রুজরোষ ও ভীষণ ষড় যন্ত্রের কবল হইতে আবারক্ষা করিয়া সিংহাসন লাভ করিতে যে রাজ্যুৎকে অসামান্ত বৃদ্ধি-গাতুর্য ও সাহসের পরিচয় দিতে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্ধু সিংহাসন তথন স্থাসন নহে—বিদ্ধ বিপদ্ধ অশান্তির অনলকুণ্ড-বিশেষ। ইহাকে নিরাপদ্ধ প্রাতিময়

<sup>\*</sup> দিংহাসন-আরোহণকালে রজিয়ং বালিকা বা কিশোরী ছিলেন না—
রাঞ্বহয়ো। ইয়লতিনিশ্ কলাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিলী করিবার
রাজাব করিলে, তাহার প্রতিবাদে সভাসদ্গণ সন্ত্রাট্-পুত্রেরা উপযুক্ত বলিয়া
অভিমত প্রতাশ করেন। রজিয়ৎ সন্তাটের প্রথম সন্তান; ক্তরাং তিনি যে
বয়সে ত্রাভাদের অপেকা বড়, তাহাতে সম্পেহ নাই। সিংহাসনপ্রাপ্তিকালে
তাহার বয়স য়ে অনুনন ২৫, এয়প অনুমান অসকত ন্তে।

করিয়া তুলিবার জন্ম তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিযোগ করিলেন।

ক্কন্উদীন্ ফিক্স সৈত-নামন্ত লইরা পঞ্চাবের কুহ্রাম
নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। মাতা ও ভগিনীর
বিবাদের কথা শুনিবামাত্রই তিনি বাস্ততার সহিত দিল্লী অভিমুখে
যাত্রা করিলেন। রঞ্জিরও ইহার জল্ল এস্তত হইয়া অপেকা
করিতেছিলেন। ক্কন্ কেলুখেড়া\* পৌছিলে রঞ্জিরৎ-প্রেরিত
দৈন্তদলের সহিত ভাঁগর সংঘর্ষ ইল। ফলে তিনি সম্পূর্ণরূপে
পরাঞ্জিত ও বন্দী হইলেন। ক্কন্-উদ্দীন্ ছ্য মাস ছার্বিরশ দিন
রাজ্য করিয়াছিলেন। তাহার পর ১২৩৬ গ্রীষ্টামে কারাগারেই
ভাঁহার বিফল রাজ্যাভিনয় ও বিলাস-দীসার অকাল-স্নাধি হয়।

রজিয়ৎ এইরূপে বিমাতা ও বৈমাত্রেয় প্রাতার হাত হাত ত অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্ধ স্থির হইয়া সিংহাসনে বসিতে পারিলেন না। শীঘ্রই তাঁহাকে এক নৃতন বিপদ্—এক ভাষণ সন্ধটের মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। উজীর নিজাম্-উল্-মুক্ত জুনেনী তাঁহার শক্ত, তিনি রজিয়তের সিংধাসনলাতে অসন্ত&—

<sup>•</sup> বর্ত্তমান দিল্লীর দক্ষিণে যথুনাতীরে মুক্ট কুনিনু কইকুবার (১২৮৬-৮৮) নির্মিত প্রামাণ-স্থলেই থুব সন্তব কেলুখেড়ী অবহিত ছিল। (H. M. Elliot, Bibliographical Index, p. 284; Ain, ii. 279.) 'আইনে' প্রকাশ, হুমায়ুনের সমাধি এই স্থান অধি গার করিয়াছে। কিন্তু কেলুখেড়ী আমি সমাধির প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ-পূর্বের্কা অবহিত।

রমণীর প্রভূষের নিকট মাথা নত করিতে অনিচ্ছুক। রজিয়তের হত্ত হইতে রাজ্বন্ত কাড়িয়া লইবার জক্ল তাঁহার যত্ম ও চেষ্টার কোনরূপ জটি হইল না। তিনি নিকটের বন্ধ্বান্ধ্বগণকে কুপরামর্শ দিতে লাগিলেন, দ্রবর্ত্তা রাজকর্মনারিগণকে গোপনে পত্র লিথিয়া উন্তেজিত করিয়া তুলিলেন। দেখিতে দেখিতে বিভিন্ন প্রদেশের মালিকগণ—সইক্-উদ্দান্ কুজী, ইজ্জ্-উদ্দান্ সালারী, ইজ্জ্-উদ্দান্ কবার ধান্-ই-আয়াজ্ প্রভৃতির সহিত যোগদান করিয়া দিল্লীতে একটা ভীবণ গোল্যোগ উপস্থিত কারলেন।

রজিয়ং অন্ধানি ইইল রাজ্যলাভ করিয়াছেন; প্রবীণ উজীরপক্ষের স্থবিপুল সন্মিলিত বাহিনীর সহিত যুঝিয়া উঠিতে পারেন,
এরূপ শক্তি তথনও তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি
বিশেষ চিন্তিত ইইলেন সত্য, কিন্তু কিছুমাত ভীত বা উদ্বিধ্ন
ইইলেন না। বাহির ইইতে উপযুক্ত সাহায়ের প্রয়েজন; বিশেষ
চিন্তা করিয়া রজিয়ৎ অযোধারে সামন্তরাজ মালিক নসীংউদ্দীনের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নসীর তাঁহার শহে
উপরত— কিন্তুজর রাজত্বলালে রজিয়তের অহাগ্রহেই তিনি
অযোধার সামন্তরাজ হইয়াছিলেন। নসীর যদিও এক্ষণে অস্তুত্ব,
কিন্তু তুঃসম্রে সম্রান্তীর সনির্ব্বন্ধ অহ্রেধে তাঁহার স্থামপ্রয়ণ
ক্তেজ্ঞ-হান্য, সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিল না; তিনি অবিলম্বে
সৈন্ত-সামন্ত সহ অগ্রমর ইইলেন। কিন্তু নিয়তির গতি রোধ
করিবার নহে—সামন্তরাজ অসি-হত্তে সমরাদ্রণে অবতরণ করিতে

পারিলেন না। গলা উত্তীর্ণ হইবামাত্র শত্রুপক্ষের অত্তিত আক্রমণে তাঁহাকে পরান্ত হইয়া বন্দী হইতে হইল। তার পর অপটু অহুস্থ দেহ লইয়া তিনি আর অধিক ক্ষণ শত্রুর বন্ধন-দশা ভোগ করেন নাই; লগতে ক্তজ্জতার ঋণ কেমন করিয়া কড়াক্রান্তিতে পরিশোধ করিতে হয়, তাহার সক্ষণ কাহিনী ইতিহাদের পৃষ্ঠায় রাখিয়া বাধা-বন্ধনহীন আনন্দলোকে প্রস্তান করিবলন।

রজিয়তের উদ্ধারের আশা স্থান্ত্রপরাহত—দিন দিন তাঁহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। শক্রর আফালন ও সিংহনাদের অস্ত নাই। দৈয়-পরিবেটিত অবক্ষপ্রায় পুরীতে বসিয়া সম্রাক্তী উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ভরার্ত্ত শৃগানীর মত বিবরের মধ্যে চক্ষু মুদিরা বসিয়া থাকা সিংহীর পক্ষে নিতান্ত অসহ। হয় মুক্তি, না হয় মৃত্যু—নাক্ষঃ পছাঃ। রণসাজে সজ্জিত বীরান্ধনা সদলবলে সেনা-তরজের মধ্যে সদতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং সকলকে বিশ্বয়ে শুস্তিত করিয়া বিত্যুদ্গতিতে যমুনাতীরে উপনীত হইয়া শিবির সন্ধিবেশ করিলেন। কেহ ভাঁহার কেশাগ্রহ স্পর্শ করিতে পারিল না।

 উদ্ধীন্ সালারী উদ্ধীরের পক্ষ পরিত্যাগপূর্বক গোপনে রাজ্ঞীর সহিত যোগদান করিলেন। দিল্লীশ্বরী রজিয়ৎ একাই এক সহস্র। মৃষ্টিমের দৈছে লইয়া তিনি যে কি অঘটন ঘটাইতে পারেন, শক্র-মিত্র সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ইহার উপরে একজন নহে, তুই তুই জ্ঞান ক্ষমতাপন্ন মালিক সদলবলে তাঁহার পক্ষাবল্যন করিয়াহেন! উদ্ধীর-পক্ষ হঠাৎ দেখিল, বিপদ্ অতি ভীষণ এবং আদন্ন। রাজ্ঞীর বলরুদ্ধির সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্র বিজ্ঞোহ ইয়া কে কোন্ দিকে পলায়ন করিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহাদের এই ভাতি-বিহলন বিশুখল অবহায় রাজ্ঞীর অখারোহী সৈক্ষেরা কৃতাক্তর মত তাহাদের মধ্যে পজ্য়া তাহাদের বিজ্ঞোহবানা নির্মান করিতে লাগিল। স্বয়ং উদ্ধীর নিজাম্-উল্-মৃষ্ক সরন্র-বর্দ্ধারের পার্বত্য-প্রদেশে মাত্রগোপন করিয়া শির রক্ষা কৃতিলেন। বিজ্ঞোহর বিপুল সমারোহ—বর্দা, বল্লম্ এবং তল্ভয়ারের ঘায় এইয়পে অতি ক্ষের্ম সমন্রের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া গেল।

উপাইত বিপদ্ ইইতে পরিত্রাণ পাইয়া রজিয়ৎ রাদ্রান্দন
সম্বন্ধ কর্ত্তরা স্থির করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজ্যের অবস্থা
তথ্ন অতীব প্রোচনীয়। সিংহাদনে রাজপরিবর্ত্তনের রোম্বর্ষণ
অভিনয় চলিয়াছে। দিল্লীর স্থলতানগণের কেইই পুত্রপীতাদিজমে
রাজ্য করিয়া রাজ্যমধ্যে প্রভূত্ত-বিস্তারের স্থােগ পাইতেছেন না
প্রাদেশিক শাসনকর্তারাও যে দিল্লীর সিংহাসনের মর্যাদা রাথিয়া
শাসনকার্যা নির্ব্বাহ করিবেন—তাহাদের মনের গতি এমন নহে।

স্থান পাইলেই অনেকে রাজভুতির মুখেদ খুলিয়া নিজ মূর্ত্তি ।
ধারণ করেন,—ইহার পরিচয় আমরা বিশিপ্তরূপেই পাইয়াছি।
এরূপ ক্ষেত্রে যে রাজ্য জুড়িয়া অশান্তি ও অসন্তোমের তীত্র হাওয়া
বহিবে—আশ্চর্যা কি? রজিয়তের পিতা ইয়লতিমিশের প্রাণপণ
চেপ্তায় যে এই শোচনীয় অবহার কতকটা পরিবর্তন হইয়াছিল,
তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ফিরুজের কুশাসনে দেশের সেই
পূর্বতাব আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। অতএব এই উচ্চুজ্ঞান,
অশান্তিময় রাজ্যে শান্তি স্থাপনার জন্ম সম্রাজ্ঞী রজিয়ৎকে
বজ্রম্টিতে শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিতে হইল। শাসন-হয়ের আম্ল
সংয়ার হইল। পুরাতন অরুপযুক্ত কর্মাচারিয়ণণের হলে উপযুক্ত
কর্মাঠ রাজিয়া রাজকার্যা নিমৃক্ত হইলেন। উজীরের পদ
পাইলেন—পূর্বতন উজীর নিজান্-উল্-মুন্মের সহকারী থাজা
মুহজ্জব্। করীর থান্-ই-আয়াজের উপর বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ
সাহোরের শাসনভার অপিত হইল।

কিন্ধ এইখানেই রাজ্ঞীর কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায় নাই। তিনি ভাল রকমই জানিতেন যে, চতুর্দিকের স্থব্যবস্থা করিলেই কোন কার্য্যের সম্বন্ধ নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না;—তাহার জক্ত কর্তৃপুরুষকে রাজ্যের কেন্দ্রন্থল বিদ্যা সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে হয়। শিরে তাজ্জ, অঙ্গে রাজাভরণ, গায়ে জরির জুতা—স্থলতানের বেশে স্থলতানের মত রাজিসংহাসনে বিদয়া রিজ্ঞাৎ রাজকার্য্য নির্ক্ষাহ করিতে লাগিলেন।

্দেখিতে দেখিতে বিজোগীরা অবনতশির এবং দস্যা-তন্ধরেরা

ভটত্থ হইল—দেশের উপর দীর্থকাল পরে আবার শান্তির শীতল-ছারার বিন্তার হইল। রাজশক্তি এখন স্থৃদ্য স্থানিয়তি ; তাহাকে উপেক্ষা করিবার আর কোন উপায় রহিল না। বদ হইতে পঞ্চনদ—"লক্ষণাবতী হইতে দাইবুল্ ও দম্রিলা" পর্যান্ত সমন্ত ত্থানের মালিক-আমীরগণ সম্মানে রাজ্ঞীর প্রভূত স্থীকার করিলেন। আফগতোর নিদর্শন-স্বরূপ রাজধানীতে অনেকেই বহুম্লা উপঢৌকনাদি পাঠাইতে লাগিলেন।

দেশের এই অভাবনীয় পরিবর্তনসাধন,—অশান্তিমর উচ্চ্ অল রাজ্যে শান্তি ও শৃত্তালা আনরন করিরা, সগৌরবে ও অক্স্পপ্রতাপে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করা কি কম ক্ষমতার পরিচায়ক? এইরপ তঃসময়ে রাজ্যশাসনে এরপ কৃতিত্বলাভ ইতিহাসের যে-কোন মহাচরিত্রের পক্ষেই গৌরবের বিষয় হইতে পারিত, এ কথা কাহারও অহীকার করিবার উপায় নাই।

কিছু দিনের মধ্যে রাজ্যে আর শক্রপক্ষের প্রভাব দেখিতে পাওয়া বাব নাই। শন্দ্-উদ্দীনের মৃত্যুতে স্থযোগ পাইয়া িন্রা রন্তান্ভোর-ছর্গ অবরোধ করিয়াছিল বটে, কিন্ধ তাহাও তাহারা দখল করিতে পারে নাই। রজিয়ৎ য়থাসময়ে সেনাধ্যক্ষ কুতব্-উদ্দীন্ ত্সেন্কে পাঠিইয়া অবরুদ্ধ ছুর্গের উদ্ধার্দাধন করিলেন।

#### বিদ্রোহ

তি ক্ষীণ, সামান্ত কারণ—যাহাতে কোনক্রমেই সহজে
মান্নবের দৃষ্টি আকুট হইতে চাহে না, চাহিলেও সে
অবহেলায় আপনার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে পারে, আশ্চর্যা এই,
তাহার মধ্যেও মান্নবের সর্বনাশের বীজ, স্থথের আকাশপ্রমাণ
অট্রালিকা ভন্মনাৎ করিবার মত বজগর্ভ অগ্নিকণা স্থপ্ত হইয়া
থাকে। এই শুলিকের আত্মপ্রকাশে দেখিতে দেখিতে কত
দেশ গিয়াছে; কত সামাজ্যের অধংপতন হইয়াছে; কত রাজদণ্ড,
কত রাজাধিরাজ, কত মহাজাতি পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, ডাহার
ইয়্লা নাই । রজিয়তের ভাগ্যচক্রে সেই অগ্নিশ্বলিকের নিষ্ঠুরলীলা
আরস্ত হইল।

জমাল-উন্দীন্ ইয়াকুৎ জ্ঞাতিতে হাব্নী; তিনি রজিয়তের অশ্বশালার পরিদর্শক—'আমীর-ই-আথুর'। রাণী ছিলেন কবির মানস-হৃতিতা মণিপুর-রাজক্তার মত:—

ইং আমরা পূর্বেই বলিয়ছি। বস্তুত: রাজ্যশাসনের জন্প সর্ব্ববিষয়েই যে রমণীর পুরুষের স্থায় হওয়া কর্ত্তব্য—এমন কি, অশনে-বসনে, গমনে-উপবেশনেও—রজিয়তের মনে এইরূপ ধারণাই বন্ধমূল হইয়াছিল। তাই তিনি পুরুষের পরিছেদ—গায়ে 'কাঝ' (কোরা), শিরে 'কুল্যা' (উচু টুপী), কোমরে কটি৹রূ পরিয়া অশ্ব বা গজপুঠে নগর-ভ্রমণে বাহির হইতেন।

বাদশাহ রা সাধারণত: উচ্চ অথে আরোহণকালে অম্পালের সাহায্য লইতে বাধ্য হইতেন। মহারাণী রঞ্জিয়ওও হাবশী জ্ঞমাল-উদ্দীন ইয়াকুতের ক্ষয়ে ভর দিয়া বাদ্শালী-ক্যাদায অशादाहर कविरठ नाजित्तन। किन्न तमनी-तमनी, लाहात পক্ষে সর্বতেভাবে পুরুষত্বের দাবী প্রকৃতির রাজ্যে কথনই গ্রাহ হটতে পারে না। এক দিন তাঁহার দেই পুরুষের ছল্মবেশ-বাদশাহী কামদা-কাত্রন পোষাক-পরিচ্ছদ আচার-ব্যবহারের অন্তর হুইতে যে কেমন করিয়া তাঁহার স্বভাবকোমল স্বেহপ্রবণ রমণীহৃদ্য আত্মকাশের স্থােগ লাভ করিল, তাহা তিনি নিজেও বৃথি পারিলেন না। জুমাল-উদ্দীনের প্রতি দিন দিন তাঁহার অত্ত্রহের ভাবটা কিছু অধিক হইয়া পড়িতে লাগিল। ভূত্যের প্রতি মনিবের অমুগ্রহের মাতা যতটক হওয়া রাঙ্গনীতির হিদাবে যুক্তিযুক্ত, রঞ্জিংতের রমণীহৃদয় তাহাতে আদে) পরিতৃপ্ত হইতে পারিল না। আর এক কথা, আমীর-মালিকেরা জাতিতে তুর্কী, কিন্তু জনাল-উদ্দীন ছিলেন হাব্নী-বিজাতীয়; স্বভাবতই ইংহার উপর তাঁহাদের একটা বিষেবের ভাব ছিল। ইঁগার প্রতি রঞ্জিয়তের

অন্ত্র্গ্রহের ভাব দেখিয়া, ভূকী আমীর-মালিকেরা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না—ক্রোধে উন্নত্ত ১ইয়া উঠিলেন।

রজিয়ৎ মুদলমানগণের চিরাচরিত প্রথার মৃলে ক্রমাগত কুঠারাঘাত করিতেছেন,—পূর্দার আড়াল ঘুঢ়াইগাছেন, পুক্ষের বেশে রাজপথে বাহির হইতেছেন, রাজপণ্ড ধারণ করিয়া সিংহাসনে বিস্মাছেন! পারিবদগণের মনে হইল, ইহা রজিয়তের অসহনীয় স্পর্ক্তা, অতি ঘোর স্বেচ্ছাচারের পরিচয়। পুরুষ হইয়া তাঁহারা রমণীর এই দকল অনাচারের প্রশ্রে ত কোনক্রমেই দিতে পারেন না। আরও একটা শুক্লতর কথা এই—ইহাতে ধর্ম্মের অহশাসনও অমান্ত করা হয়।

মুদলমানগণের ধর্মনেতা, আরবীয় প্রেরিড-পুরুষ বলিয়াছেন,—
'ছনিয়ায় সতী সাধবী স্ত্রীলোকের মত অমূল্য সম্পদ্ আর কিছুই
নাই। কিন্তু রাজসিংহাসন তাহার জক্ত নহে। যাহারা
স্ত্রীলোককে সিংহাসন প্রদান করে, তাহাদের মুক্তি নাই।'\*
অতএব রজিয়ৎকে প্রশ্রয় দেওয়ায় শুধু অস্থায়ের নহে,—অধর্মেরও
দাসত্ত স্বীকার করা হইয়াছে। আমীর-মালিকেরা যারপরনাই

<sup>\*</sup> The Arabian Prophet had said truly that othe most precious thing in the world is a virtuous woman,...the people that makes, a woman its ruler will not find salvation.' Laue-Poole, Med., India, p. 75.

উত্তেজিত হইয়া চারি দিকে অসম্ভোষের অনল ছড়াইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, এই বিজোহের আমন্ত্রণে অনেকেই উল্লাদের সহিত যোগদান করিল।

সর্বপ্রথমে বিজ্ঞাহের ধ্বজা উড়াইলেন—লাহোরের শাসনকর্ত্তা মালিক ইজ্জ -উদ্দীন্ কবীর থান্-ই-আয়াজ। রাণী কিছুমাত্র ভীত বা চকিত না হইয়া সদৈক্ত লাহোর অভিমুখে অভিযান করিলেন। ইজ্জ্-উদ্দীন্ স্থবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না; বখ্যতা স্থীকার করিয়া ক্ষমার্থী হইলেন। ক্ষমার্থিজনকে ক্ষমা করাই বিধি। রাজ্ঞী তাঁহাকে পদচ্যত না করিয়া মূলতানে বদ্লি করিলেন। আর মূলতানের শাসনকর্তা করাকুশ থাঁকে লাহোরের নামন্ত নিযুক্ত করিলেন।

এত শীঘ্র ও এত সহজে এই বিজ্ঞোহ-নাট্রের বর্বনিকাপাত হওয়ার আমীর-মালিকগণ যে অত্যস্ত তৃঃথিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহারা নিরাশ হইবার পাত্র নহেন,— তলে তলে একটা ভীষণ বিজ্ঞোহের আয়োজনে প্রভঃ হইলেন।

তরবহিনার (বর্ত্তমান ভাটিতা) সামস্তরাজ ইথ্তিয়ার-উন্দীন্
অল্ত্নিয়া জনৈক কমতাশালী মালিক। তাঁহার সৈত্তসামত ও
অর্থাদির কিছুমাত অসভাব নাই। রাজ্ঞীর অক্তম পারিষদ
আমীর-ই-হাজিব ইথ্তিয়ার-উদ্দীন্ এৎকীনের সহিত তাঁহার
বিশেষ সোহাদি। হাজিব্ ইথ্তিয়ার তাঁহাকে নানার্লপ প্রলোভন
দেশাইয়া রজিয়তের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। এই

সামত্বাঞ্জ, তাঁহার বর্তমান পদমানের জন্ম রাজ্ঞীর নিকট বিশেষভাবে ঋণী। রাজ্ঞীই তাঁহাকে জাণীর দিয়া দিল্লীর পূর্বাঞ্চল বারণে (বুলন্-শহ্রে) মুপ্রতিষ্ঠিত করেন, আর অধুনা তাঁহারই প্রসাদে ইথ্ তিয়ার তবরহিন্দার নামজাদা সামস্ত। কিন্তু স্থহদের প্ররোচনার তিনি আত্মবিশ্বত হইবেন—নিমকের কথা বিশ্বত হইয়া রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে বিজ্ঞোহ ঘোষণা করিলেন। রজিয়ৎও নিশ্চিন্ত নহেন, হুষ্টের দমনে উম্যাহ উদ্দীপনার অভাব তাঁহার কথনই হইতে পারে না। রণসাজে সজ্জিত হইয়া তিনি অবিশ্বমে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন (মে, ১২৩৯)।

পথ স্থণীর্থ, মক্ত কারারনীন, স্থগ্রমি। নিদাদের স্থনলাগারী হংসহ স্থ্যকিরণের মধ্য দিয়া অতি কটে এই পথ অতিবাহনপূর্ব্ধক রিজয়ৎ যথন তবরহিন্দায় উপনীত ইইলেন, তথন তিনি ক্ষুৎপিপাসায় কাতয়, পথশ্রমে অবদয়, সদের সেনাদলও নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ। আততানীয়া এইরপ একটি স্বোগের প্রতীক্ষাই এত দিন করিতেছিল। শক্তিও সাহস, তেজ ও বীর্ষায় অবতার এই সিংহীকে বিযোরে না ফেলিলে যে তাঁহাকে শৃত্মালিত করা অসম্ভব, তাহা তাহারা উত্তমরূপেই অবগত ছিল। তাই এই ঘুদিনে তবরহিন্দার স্থায় দ্রবর্ত্তী দুর্গম স্থানেই ভানিয়া-চিম্মিণ তাহারা বিজোহের কেন্দ্র করিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ বার্থ ইইল না। রাজ্জীর পারিষদ তুকী আমীয়গণ তাঁহাকে পথশ্রম কাতর দেখিয়া অল্পধারণপূর্ব্বক সহসা দানবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। অম্বশালার পর্য্যকেক হাবনী স্থায়্তুতের উপরেই তাহাদের আক্রেণ সবচেয়ে বেণী। দে

বিজাতীর, রাজ্ঞীর অন্ধ্রহভাজন, অহণত, একেবারেই বিধাসঘাতক নহে। অতএব আগেই ইয়াকুংকে তাহাদের তরবারির
মুখে শির দিতে হইল; তাহার পর রাজ্ঞীর দণ্ড। কুসংস্কারাদ্ধ,
স্থার্থপর, ঈর্বাপরায়ণ তুর্কী-আমীরগণ তাঁহাকে অসহায় অবস্থার
বন্দী করিয়া তবরহিন্দার হুর্গে কারাক্ষদ্ধ করিল। সিংহী পিঞ্চরাবদ্ধ
ইইল!

### কারাজীবন ; বিবাহ ; পরিণাম

বিজিয়তের স্থায় স্বাধীনতাপ্রিয় নারীর পক্ষে কারাবাস যে ছব্রিষং কঠোর, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছ এই কারাবাসকে কঠোরতর করিয়া তুলিল মনের ক্ষোভ—যাহারা তাঁহার একান্ত নির্ভরের পাত্র, শাসনতন্ত্রের নায়ক, তাঁহারই নিমকে যাহারা হাষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ, তাহারাই তাঁহাকে এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত বিশ্বাসঘাতকতায় তুঃথের অতল তলে নিক্ষেপ করিল। बाख्वी मूक्तित मध्यक्त मध्यून निवास श्रेटलन। कर्छात्र शरख শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া তিনি যে চুষ্টগণের শক্ররূপে পরিগণিত, এবং কুসংস্কারের সনাতন নাগপাশ ছেদন করিয়া শিষ্টগণেরও একান্ত বিরাগভাজন হইয়াছেন, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। তাই রাজধানী হইতে বহু দূরে—তবরহিন্দার কারাকক্ষে নিবদ্ধ হইয়া চতুৰ্দিকে কেবল অন্ধকারের করাল বিভীষিকাই দেখিতে লাগিলেন—কোথাও এতটুকু আলোর রেথাও দেখিতে পাইলেন না।

রজিয়ৎকে কারাক্র করিয়া বিজোগী মালিক-আমীরগণ মহোলাসে রাজধানী দিল্লীতে উপনীত হইলেন এবং রজিয়তের , বৈদাত্তের লাতা স্থলতান মুক্তজ-উদ্দীন্ বহ্রাম্ শাহ্কে সিংগাসনে বসাইয়া রাজ্য ও রাজভাগুার লইয়া স্বার্থের ছিনিমিনি থেলা থেলিতে লাগিলেন।

কিন্তু কি আশ্রুয়া এই জগতের থেয়াল, সে যে কেমন করিয়া নিশ্চিতকে অনিশ্চিত ও অনিশ্চিতকে নিশ্চিত করিয়া তুলে, ব্রিবার উপায় নাই। হঠাৎ ঘটনা-স্রোতের গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে কিরিয়া গেল। রঞ্জিয়ং তবরহিন্দার কারাকক্ষে বসিয়া তুঃখময় দিনগুলির দীর্ঘতার কথা, এবং ভাগ্যে আরপ্ত বা কি তুঃখতুর্গতি ঘটে, ভাবিয়া শক্ষিত হইতেছিলেন; সহসা সশব্দে তাঁহার কারাকক্ষের দার উন্মৃক্ত হইবা গেল। তিনি সম্ভপ্ত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, অল্ভুনিয়া মূক্ত দার দিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সে বিল্রোহিগণের অগ্রণী। তাহার অভিগ্রায় কি? হত্যা করা, না আর কিছু? উদ্বোকুল, ভগ্নহদ্ম রঞ্জিয়তের আশক্ষা দেখিতে দেখিতে বিম্ময়ে পরিণত হইল। অল্ভুনিয়া লক্ষিত ও অন্তথ্য! সে আজ শক্রবেশে আসে নাই, মিত্রভাইেই তাঁহার নিকট উপস্থিত!

এত দিনে অল্ভুনিয়ার চৈতক্ষোদয় হইয়াছে। লোকটা যে নিতান্ত মন্দ তাহা নহে; ঘটনাচক্ষে, স্থহদের কুপরামর্দে, 'আশার ছলনায়' ভূলিয়াই রাজ্ঞীর বিদ্ধক্ষে বিদ্রোহী হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার আশা ত্রাশায় পরিণত হইয়াছে। তিনি ক্রমে ব্ঝিতে পারিয়াছেন যে, বিদ্রোহের ফলে বিদ্রোহী নামের কলঙ্ক অর্জ্জন-বই তাঁহার আর কোনও লাভই হয় নাই; অপর পক্ষে তাঁহাকেই ক্রীড়াপুত্রল করিয়া তাঁহার সহযোগীরা নিজ নিক্ক স্বার্থ বোল আনা সিদ্ধ করিরা লইরাছে—দিলীতে তাহারাই এখন
সর্কেসর্বা, তিনি কেহই নহেন। দেখিয়া শুনিয়া অল্ভুনিয়ার
পক্ষে আত্মনংবরণ করা কঠিন হইরা উঠিল। অক্তভ্জ আর্থপর
সহযোগীদের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্ম অধীর হইয়া উঠিলেন।
দেখিলেন, প্রতিশোধের এক অপূর্ব্ব উপায় তাঁহার হাতের কাছেই
রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলেই তিনি তাঁহার ঘ্রণিত স্কুছ্বর্গকে
বিশ্বিত, শুস্তিত, এমন কি, অতি শুকুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন।

অল্তুনিয়া রাজীর নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তার পর সসঙ্কোচে এইরূপ অভিপ্রার জানাইলেন, তিনি তাঁহাকে মুক্তি দিবেন। শুধু মুক্তিও নয়, যদি তিনি সমতি দেন, অল্তুনিয়া তাঁহাকে পরিণযপাশে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার যাহারা শক্ত,—অল্তুনিয়ার যাহারা ছ্ষমন্—তাহাদের বিরুদ্ধে একবার তিনি মাথা তুলিয়া দাঁড়ান,—কৃত কার্য্যের প্রায়শিত্ত করেন।

দম্পূর্ণ আক্ষিক অভ্ত অপ্রত্যাশিত এই প্রভাব। বজিরৎ অবাক্ হইরা গোলেন। তিনি ত জানিতেন, কারাগারের নার আর উন্মোচিত হইবে না—এইখানেই তাঁহাকে পচিয়া মরিতে হইবে, তাঁহার পিতৃদত্ত রাজ্যের উন্নতিকামনা এই কারাগর্ডেই বিলীন হইরা যাইবে। কিন্তু কারাকক্ষের দার অপ্রত্যাশিত হত্তে উন্মোচিত হইরাছে, আর সেই হত্ত তাঁহার রাজ্যের কণ্টক দ্ব করিরা দিবার জন্ম অগ্রসর। রাজ্য ধ্যান, রাজ্য জ্ঞান, রাজ্যের জন্ম তিনি যে তাঁহার রমণী-হৃদয়কে পুক্ষেটিত কঠোর করিয়া

তুলিবার সাধনার নিযুক্ত ছিলেন! তাঁহার সেই প্রাণাপেক।
থ্রিয়তর রাজ্য তাঁহাকে যেন বাছ বিস্তার করিয়া আকুলকঠে
আহবান করিতেছে—"এস, এস, ফিরে এস।" তিনি ইচ্ছা
করিলেই সেই রাজ্যের ছঃখতুর্গতি দূর করিয়া দিয়া সিংহাসনে স্থির
হইয়া বসিতে পারেন। রক্ষিয়ৎ অল্তুনিয়ার প্রস্তাবে সম্মতি
দিলেন। তার পর যথাসময়ে অল্তুনিয়াকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ
করিয়া নারীত্বের মর্যাদা রক্ষা করিলেন। অল্তুনিয়াও কৃতার্থ
হইয়া গেলেন।

বিবাহের পর উপযুক্ত বাহিনী সাঞ্চাইবার আয়োজন চলিতে লাগিল। খোকর ও জাঠগণের মধ্য হইতে বহু সেনা সংগৃহীত হইল। নিকটবর্ত্তী জাগীরের করেক জন আমীরও আসিয়া তাঁহাদের সৃষ্টিত যোগদান করিলেন। অভিযানকালে বিপক্ষীয় সেনাদলের মালিক ইজ্জু-উদ্ধীন্ মুংআদ সালারী, এবং মালিক করাকুশ বিজোহী হইয়া তাঁহাদের সৃষ্টিত মিলিত হইলেন। মহাসমারোহে রক্তিং স্থামীর সঙ্গে পাশাপাশি সমরাস্বাদে অবতরণের জন্ত প্রস্তুত হইল্ন।

যে বিপুল আনন্দমৰ ভারত-সাথাজ্যের শাসন ও সংবক্ষণই তাঁখার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রতরূপে পরিগণিত ছিল, আজ তাথা নৈবহুর্বিরপাকে হস্তচ্যত হইষা ত্র্কৃতগণের সেচ্ছাগণের লীলাস্থলী হইয়াছে, তাথার উদ্ধারশাধনের জন্ম রজিয়তের যত্ন ও চেষ্টার কোন ক্রটিই হইল না।

কিন্ত দিল্লীর বহির্ভাগে নব সমাট্ বহ রাম্ শাহ রসহিত তাঁহাদের যে সজ্মই হইল, তাহাতে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধা হইলেন। ভাগ্য যাহাদের প্রতি বিমুণ, সহায়সম্পূদ্ কদাচ তাহাদের বিমুণ না হইয়া থাকিতে পারে না। যে-সকল দৈঞ্চ তাঁহাদের অন্নগামী হইয়াছিল, কইথাল নামক স্থানে উপস্থিত হইলে তাহারা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

দম্পতি নিভান্ত নিরাশ্র অবস্থায় পথে দাঁড়াইলেন। কাল ইংলাদের একজন ছিলেন বিশাল ভারত-সান্ত্রাজ্যের অধীশ্বরী, আর একজন তবরহিলার স্ববিখ্যাত সামস্ক, ঐশ্বর্যা ঐতিপত্তিতে ইংলাদের তুলনাস্থল ছিল না বলিলেও অভ্যাক্ত হইবে না। আর আজ তাঁহারা সর্বহারা পথের ফকীর! অবস্থার কি শোচনীয় শক্ত পরিবর্ত্তন! কিন্তু ইংলাই নিয়তির সর্বশেষ নিঠুর ছলনা নহে। এই অসীম শৃক্ষ গগনের তলে, বিশাল ধরণীর ক্ষুত্রতম স্থানে, পর্বকৃটীরে, বৃক্ষতলে, যেথানে হাজার হাজার দীনহীন নরনারীর জুড়াইবার স্থান, সেথানেও এই হুংস্থ দম্পতির জীবনের দিনগুলি কোনরূপে অতিবাহিত করিবার জক্ষ এতটুকু ঠাই হুইতে পারিল না। কইথালের হিন্দু-জমিদারগণের হন্তে বন্দী হুইয়া গাঁহারা অতি নিঠুরভাবে নিহত হুইলেন (অক্টোবর

কর্ণাল হইতে ৩৮ মাইল দ্র, এবং দিলীয় প্রায় ১০০ মাইল উত্তরপশিচমে অবস্থিত :

<sup>†</sup> T-i-Nasiri. অপর এক বিবরণে প্রকাশ, ওাছারা বন্দী-অবস্থায়
, বহু রাম শাহু র নিকট আনীত হইলে, তাছাদের প্রাণপ্তের আদেশ হয়।

১২৪০)। মুসলমান-রাজত্ব রাজীর স্থাসনে যে শক্তিসঞ্চয়ের স্বোগ লাভ করিয়াছিল, রাজা ও রাণীর স্মিলিত শাসনে তাহা যে সত্য হইয়া, বিরাট্ হইয়া উঠিতে পারিত, তাহা আপাততঃ স্বপ্নে পরিণত হইল। নবদম্পতির মনের কামনাও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই কইথালের তৃণতলে চিরদমাধি লাভ করিল।

বিজিয়তের রাজত্বকাল দীর্ঘ নছে—মোটে তিন বৎসর, তিন मान, इव फिरनत । किन्छ देशांबरे मर्पा य-नव वाधांविच ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তাহাতে ঐতিহাসিক ঘটনার স্থান অল্ল ছিল না। কিন্তু সন্ধান হইয়াছে অল্লই: দল্ধান হয় নাই, এরূপ ঘটনারও আভাদ যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে, তথু প্রকাশের হত্তই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এই সব প্রকাশ পাইলে র্বজিয়তের ইতিহাস যে ভারত-ইতিহাসের একটা দিক্ অপূর্ব্ব রাগে রঞ্জিত করিয়া তুলিবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু উপস্থিত বাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাও অবহেলার নহে; রজিয়ৎ-রাজত্বের বৈশিষ্ট্য, এবং রজিয়ৎ-চরিত্রের বৈচিত্র্য ও বিশালতার পরিচয়, ইহারই মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ধ্বংসাবশেষ ভত্তের গুরুত্ব এবং ভূপের প্রসারতা দেখিয়া যেমন ঐমর্যাময় রাজপুরীর অতীত-গৌরবের উপলব্ধি হয়, কালের করাল হস্তচ্যত হুই চারিটি ছিল্লভিন্ন ঘটনা-সমবায়েও তেমনই রজিয়ৎ-রাজত্বের অপূর্ব্ব কাহিনী জীবন্ত হইয়া উঠে।

এখন হইতে প্রায় সাত শত বংসর পূর্বের রাজ্ঞী র জিয়ং দিল্লীর রাজসিংহাসন অলঙ্কত করিয়াছিলেন। দিল্লীর রাজসিংহাসনে \* মুসলমান-মহিলার উপবেশন ইহাই প্রথম এবং ইহাই শেষ। বহুকাল পরে মোগল-আমলে কোন কোন মনস্বিনী মহিলা
সাম্রাজ্যের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু পর্দার
বোর তাঁহারা কেহই কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই,—জনান্তিকে
সম্রাটের বা সিংহাসনের আড়ালে থাকিয়াই যথাসাধ্য কর্ত্তব্য
পালন করিয়াছেন। কিন্তু এই তেজস্বিনী নারী পর্দার বিক্লজে
প্রকাশ্য বিজোহ বোষণা করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। না, শুধু পর্দার বিক্লজে বিজোহ ঘোষণা বলিলেও তাঁহার
সম্বন্ধে হ্রবিচার করা হইবে না,—জ্যাতি ধর্ম ও সমাজের মজ্জাগত
সংস্কারের বিক্লজে তিনি সন্মুখ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

রমণীকে যোগ্যন্তার উপযুক্ত সন্মান দিতে আমরা পুরুষেরা বে
নিতান্তই নারাজ, এ কথাটা শুতিকটু হইলেও যে নিরতিশয় সত্য,
তাহা অন্ধীকার করিবার উপায় নাই। একালে এই বিংশ
শতান্ধীতেও যথন সমস্ত জগং সভ্যতার আলোকে উত্তাসিত বলিরা
আমরা গর্বক করিতেছি, তথনও রমণীর অধিকারের স্থানটিতে
আমরা বথাসাধ্য আড়াল করিয়া রাখিবার চেপ্তা হইতে বিলত হই
নাই। আর রজিরতের কথা ত আজিকার কথা নহে—প্রায় সাত
শত বংসর পূর্বেকার কথা। বিশেষ তিনি অভিরুজ্গনীল মুসলমানসমাজের কলা। রমণীর সিংহাসনে উপবেশনের ব্যাপার তথন
অলীক অসম্ভব রূপকথা মাত্র। স্ক্তরাং প্রতিকৃশতার আর
অন্ত ছিল না।

শুধু একমাত্র স্থান্নকুল্য ও প্রেরণার স্থান তাঁহার পিতা— ইয়লতিমিশ্। কন্তাকে দিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব তিনিই

করিয়াছিলেন। অবশ্য পুত্রেরা অনুপযুক্ত বলিয়াই রাজ্যরক্ষার ভার তিনি উপযুক্ত কম্মার হত্তে অর্পণ করিবার অভিপ্রায় করেন। কিন্তু এইরূপ অভিপ্রায়ের মধ্যেই কি তাঁহার ঔদার্য্যের, তেজের ও স্বাধীন-চিত্তার পরিচয় নাই ? ধর্মত বিরোধী, --সমাজ, আত্মীয়ম্বজন জনমত প্রতিবাদী, সংস্কার প্রতিকূল, বৃদ্ধ ইয়লতিমিশ মন্ত্রিগণকে বলিতেছেন,—'কন্থা সিংহাসনে বসে, ইহাই আমার অভিপ্রার। আপনারা আমার অভিপ্রার কার্য্যে পরিণত করুন। স্বোপাজ্জিত রাজ্যে ইয়লতিমিশের মমন্ববাধ যে কতথানি তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু চিরাচরিত প্রথা, বদ্ধুন্দ সংস্কার, এবং কঠোর বিধি-নিষেধের কাছে প্রতিনিয়তই কি আমরা আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় বস্তুকে অন্বীকার করিতেছি না? কর জনে আমরা সনাতন জড়তার পাশ ছিল্ল করিয়া স্থায়পথের যাত্রী হই ? লাথে একজনও কি না সন্দেহ। স্থলতান ইয়লতিমিশ সেই ছল্ল'ভ – সেই অসাধারণ চরিত্রের লোক। তাঁহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য কলা রজিয়তে পরিপূর্ণমাত্রায় বর্ত্তিয়াছিল, তিনি জনমতকে আপনার বিবেক-বৃদ্ধির কাছে তুণবৎ জ্ঞান করিতেন।

কিন্তু স্থলতানের মন্ত্রিসমাজ অত্যন্ত সাধারণ প্রকৃতির লোক।
ইয়লতিমিশ্ বা তাঁহার কন্তার চরিত্র তাঁহাদের কাছে অতি উচ্চ,
অতি হর্কোধ। তাঁহারা সকলে শিহরিয়া উঠিয়া একবাক্যে
স্থলতানের প্রভাবের প্রতিবাদ করিলেন,—'এ যে নিতান্তই অসম্ভব
অসমত কথা, জনাব!' বাঁহারা কন্তার অভিভাবক্তানীয় হইয়া
তাঁহার সিংহাসন-রক্ষার সহায়স্বর্প হইবেন, তাঁহাদের মুথে এই

প্রতিবাদের ঘোরতর কোলাহল! স্থলতান্ হতাশার নীর্ঘাদ ফেলিয়া বলিলেন,—'কাজটা কিন্তু বড় ভাল হইল না। ফলাফল পরে বুঝিতে পারিবে।'

স্থলতানের মৃত্যুর পর মন্ত্রীরা যে রজিয়ৎকে সিংহাসন দেন নাই, তাহা বলা বাছলা। তাঁহারা রঞ্জিয়তের বৈমাত্রেয় ভাতা क्क्न-डिकीनटक मिश्शामान वमारेश वृक्षितनन, प्राप्ती स्नाडारनव কথাটা বড় সত্য। বিলাদী অকর্মণ্য ক্রকনের শাসনকে অগ্রাহ করিয়া দেশব্যাপী অরাজকতার তাণ্ডব নৃত্য স্থক হইল, অত্যাচার-অবিচারের আর অবধি রহিল না। প্রজার অসভোষ ও অশান্তিতে ইন্ধন জোগাইতে লাগিলেন,—ক্রকনের গর্ভধারিণী, উগ্র-প্রকৃতি শাহ্ তুর্কান্। পাছে সন্তানের সিংহাসনের কোন বিদ্বিপত্তি ঘটে, সেই ভয়ে অতি সতর্ক শাহ তুর্কান রাজপুরীকে কসাইখানার মত রক্তাক্ত করিয়া তুলিলেন। স্থলতানের অন্তান্ত বেগদেরা তাঁহার হল্ডে নিষ্টুরভাবে নিহত হইলেন, কুমার 🖗 ভবের চক্ষুরত্ব উৎপাটিত হইল। কিন্তু অভীষ্ট পথের প্রবলতম অন্তরায় রজিয়ৎ তাঁহার চক্ষের উপর জীবিত! তুর্কান যে তাঁহার সম্বন্ধে নিশ্চিম ছিলেন, ইহা কথনই সম্ভবপর হইতে পারে না। তাঁহাকে ধবংস করিবার জন্য তিনি ভীষণ বড়্যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। অকমাৎ বিধাতার কন্তরোষ তাঁহার মাথার উপর গর্জিয়া উঠিল। উত্তেজিত নাগরিকগণ ভীম-পরাক্রমে রাজধানী আক্রমণ করিয়া भार् जुर्कानत्क वन्ती कविन । त्राक्षनन्ति विकार पिःशामन জুড়িয়া বসিলেন।

ইতিহাদে রঞ্জিয়তের দিংহাদন প্রাপ্তির এই ঘটনাটুকুই আছে, তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। কিন্তু বিষাক্ত সর্পের বিবরে বাস করিয়াও যে তিনি কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিলেন, কেমন করিয়া নাগরিকগণ তাঁহার প্রতি সহামুভূতিশীল হইয়া প্রবল রাজশক্তির বিক্তে অন্তর্ধারণ করিতে গাহলী হইয়াছিল, দেসকল কাহিনী জানিবার জন্ম পাঠকের চিত্ত অভাবতই উল্লুখ হইয়া উঠে; কিন্তু ইতিহাস তৎসহদ্ধে নীরব বলিলেই হয়। ইতিহাসের এই নীরবতা ভঙ্গ তরিতে পারিলে হয়ত রজিংংচরিত্রের আরও একটা উজ্জ্বল অংশের সহিত আমরা পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ ইইতাম। কিন্তু সেই নীরবতা-ভক্তের আরোজন এখনও হইয়া উঠে নাই।

যাহা হউক, সিংহাসন পাইবার পর তিনি শুধু সিংহাসনের শোভা হইয়া রহিলেন না, রাজদ ও-ধারণের শক্তি ও সামর্থ্য তাঁহার কত দ্ব, অচিরে প্রজাপুল তাহার পরিচয় পাইল। রুক্নউদীন্ সলৈতে তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। রমণী-শাসনের নিকট মাথা নত করিবার ইচ্ছা অনেক সম্রান্তেরই ছিল না। উজীর নিজান্-উল্-মুক, তাহাদিগকে সম্মিলিত করিয়া রাণীর বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। কিছু তাঁহার তেজ বীর্য্য ও বৈর্য্যের নিকট দে আয়োজন ব্যর্থ হইতে অধিক দিন লাগিল না। তার পর নানা স্থানে যে বিজ্ঞাহ বিশ্র্থালা ও অশান্তির কারণ ঘটিয়াছিল, তাহাও তিনি দ্ব করিয়া রাজ্যকে শান্ত ও সংযত করিলেন। বৃদ্ধ হৈতে পঞ্চনদ পর্যান্ত সমন্ত স্থানের

মালিক-আমীরগণ সসম্মানে রাজ্ঞীর নিকট উপঢ়োকন আদি প্রেরণ করিয়া মন্তক অবনত করিলেন। রাজ্ঞীর মোহরান্তিত মূদ্রা তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির নিদর্শনম্বরূপ রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হইল।\*

কিন্তু উচ্ছু আন রাজ্যকে স্থা আন করিয়া স্থাসন প্রতিষ্ঠিত করা ত সহজ কথা নহে, ইছার জন্ত কুমারী রিজ্যিৎকৈ প্রাণণণ করিতে হইয়াছিল। তিনি জ্ঞানিতেন, অবলার চুর্ব্বলতার অব্যাতি চির-দিনের। এই অব্যাতির স্থােগে চুর্ব্বল্ডরা যে-কোন মুহুর্তের রাজ্যে অমকলের স্থচনা করিতে পারে, তাই তিনি অন্তরে বাহিরে পুক্ষ সাজিয়া দুচ্হতের রাজ্যের শাসন-দও প্রহণ করিয়াছিলেন। রিজয় প্রকাশে রাজসিংহাসনে বনিয়া দরবার করিতেন, রমণীর বেশে নহে—পুক্ষের বেশে, স্থলতানের সাজ সাজিয়া। নগরেও বাহির হইতেন, ঐ পুক্ষের বেশে—মাথায় টুপী, গায়ে কোর্ত্তা,

রঞ্জিরতের নামে দর্শবংশনে বে মুলা আচলিত হয় তারতে খোদিত
 ভিলঃ—

<sup>্</sup>মুজার এক পৃঠে ) উন্দং-উন নিজ্যান্ মাল্কা-এ-জমান্ জ্লভান রজিছৎ বিন্ধ শম্প-উদ্দীন্ ইয়লতিমিশ্।

<sup>(</sup> अपन्न भूर्छ ) कर्द वल्ना-अ-रनश्लो मरनः ७०० जल्म हे आहम्।

অর্থাৎ—নারীশ্রেষ্ঠ, যুগনিয়ন্ত্রী, সুজ্তান রঞ্জিরৎ—শম্ন্-টদ্ধান ইরল্ভিমিশের কল্তা। দিলানগরে অফিড, সিংহাদনারোহণের প্রথম বর্গ, ৩০৪ হিজরী।

র্জিরতের রাজনুত্রার "হলতান রজিরং-উৎ-ছুনিহা-ওরা-উদ্দীন" এইরূপ নামও মুক্তিত দেখা যায়।

কটিতে তরবারি, ঘোড়ার চড়িরা। মনে হইবে গল্প। কিন্তু সভ্য ঘটনা যে অনেক সময়ে গালগল্পের চেয়েও অন্তুত হয়, এ কথা মিথ্যা নহে।

ইতিহাস সব কথা থতাইয়া লিখে না, লিখিবার দরকারও নাই। বড় বড় কথা--রাজ্য ও রাজনীতির দকে যার সংস্রব মুখ্য, সে च धु जात कथारे পाषिता शांदक, वाक्वांकी अदनक कथा अदनक সময় পাঠককে জ্বোড়াতাড়া দিয়া ঠিক করিয়া লইতে হয়, নতুবা ইতিহাদের পাঠ সম্পূর্ব হইয়া উঠে না। পুরুষের বেশে রমণীর এই যে প্রকাশ্য দরবার, এই যে নগর-পরিভ্রমণ, ইহা লইয়া কি ঘরে ঘরে অপ্রীতিকর আলোচনার সৃষ্টি হয় নাই ? শত্রুণক্ষ প্রকাশ্তে না হউক, অপ্রকাশ্তে অসম্বত বিজ্ঞপরাস্তের তরম্ব তুলে নাই? কুসংস্কারাচ্ছন অন্তরালবর্ত্তিনীরা সকোঠুকে সন্তর্পণে পদ্দার একটি প্রান্ত তুলিয়া ধরিয়া রাণীর এই অপূর্ব্ধ নগর-পরিভ্রমণ দেখিতে দেখিতে লজ্জার ভারে সারা হয় নাই ? ইতিহাদে ইহার কিছুই নাই ; কিছ এমনই সব ঘটনা যে ঘটিয়াছিল, তাহার কি অণুমাত্রও সন্দেহ আছে ? ঘটনা ঘটিত, এবং সজাগ সতর্ক তীক্ষুদ্ধি বজিয়তের কাছে কিছুই অজ্ঞাত থাকিত না, কিন্তু তিনি গ্রাহ্ম করিতেন না; কর্তব্যের কাতে বিচার-বৃদ্ধিহীন জনদদাজের মতামতকে তৃণবৎ অসার বলিয়া মনে করিতেন। ইহা অবশ্য তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তার একটা বিশিষ্ট পরিচয়—একটা মস্ত বড় গুণ। কিন্তু গুণও যে অনেক সময় গোষের আকার ধারণ করে, তাহা মিথা নহে। এই পুস্বোচিত দৃত্তাই ব্রজিয়তের সর্ধনাশের কারণ হইয়াছিল। কেমন করিয়া, তাহা বলিতেছি।

হাব নী জমাল-উদ্দীন রাণীকে ঘোড়ায় চড়াইয়া দিত। ব্যাপারটা নতন নছে: ফুলতানেরা, এমন কি, মোগল বাদশাহ্বাও অশ্বপালের সাহায্যে ঘোড়ায় উঠিতেন। আর একালেও কি वर्षमाञ्चरवता महिरमत काँदि छत्र ना मिया घ्याष्ट्राय छेटर्रन ? अभी হইরাও তিনি এই বাদশাহী-দস্তর পরিহার করেন নাই: তাহার পর দেখা যাইতেছে, এই বিজাতীয় হাব শীটি রাণীর একটু অধিক অনুগ্রহভালন হইল। আর কি রক্ষা আছে? তুকী আমীর-মালিকগণের মনের ছাই-চাপা আগুন একেবারে দাউ দাউ করিয়া জনিয়া উঠিল। মহাপুরুষের কথা অমান্ত করিয়া এই নারী দিংহাসনে বসিয়াছে, পদ্ধার আড়াল ঘুচাইয়াছে, ঘোড়ার চড়িয়া রান্ধণথে বাহির হইয়াছে, তাহার উপর তৃকীগণের চকুশূল যে অসভা হাবশী, সেই জাতের একটা নগণ্য লোক-জমাল-উদ্ধীনের উপর অন্তগ্রহ! সে অন্তগ্রহের মাত্রাটাও আবার একটু বেশী। ক্রোধোমত তৃকী-প্রধানেরা রাণীর গর্মনাশ-নাধ্যে জক্ত চারি দিকে অসম্ভোবের অনল ছড়াইতে লাগিলেন। রাণীর কার্য্যে অনেকেরই মনের স্নাত্ন জড়তায় আঘাত লাগিধাছিল, স্ত্রাং দল ক্রমশই পুষ্ট হইয়া উঠিল।

রাজ্ঞী অসভোষের কারণ জানিয়াও প্রতিকার করিলেন না,— জমাল্-উদ্ধানের প্রতি অন্থ্যহের তাব অক্ষা রাখিলেন। জনাল্ও মৃত্যুকাল পর্যান্ত তাঁহার নিমকের মান রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই।

তবরহিন্দার দামস্ভরাজ অল্তুনিয়ার ক্ষমতা ছিল অদাধারণঃ

তাঁহার দৈশ্যামন্ত ও অর্থান্থ প্রেচুর। লোকটাকে কেপাইয়া ছুলিতে পারিলে, কাজ সহজেই হাদিল হইতে পারে। অল্ছুনিয়া মদিও বর্ত্তমান পদমানের জন্ত, ঐশ্ব্যা-প্রতিপত্তির জন্ত রাণীর কাছে বিশেষভাবে ঋণী, তাঁহারই প্রদাদে তবর্ত্তিকার 'সামন্ত,—তথাপি মালিকগণের প্রেচাচনার অল্ছুনিয়ার পক্ষে নিমকের মর্যাদা রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি প্রকাশাভাবে রাণীর বিক্লদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। বিক্লম্ব-পঞ্জের উল্লেখসিদ্ধির আর কালবিলম্ব হইল না। রাণী সদৈতে অল্ছুনিয়াকে দমনকরিতে গিয়া আপনার অর্থপ্তি ভুকী আমীর-মালিকগণের হত্তে অসহায় অত্কিত অবস্থায় রত হইয়া তবর্ত্তিকার তুর্গে বন্দী হইলেন। তাহাদেরই তর্বারির মূথে প্রাণ বিস্কর্জন করিয়া 'নিমকের নোকর' হাব্দী জমাল্-উদ্ধান্ রাণীর অম্প্রহ্রের শ্বন্ধেন্দ্রে পরিশোধ করিল।

কিন্ত অন্তর্নিয়ার গুরু নিমকহারামি করাই সার হইল, কিছুই লাভ হইল না। যাহাদের প্ররোচনায় তিনি স্থনাম হারাইয়া, ছায়ধর্মকে অধীকার কারয়া, বিজোধী হইয়ছিলেন, সেই বিষাস্থাত আমীয়-মালিকেরা দিয়ীতে দিরিয়া গিয়া ছার্থের যোল আনা ভাগ নিজ্যেই গ্রাস করিয়া ফেলিল, তাঁহাকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিল না। রোমে ও ক্লোভে অন্ত্নিয়া অধীর হইয়া উঠিলেন। রাজী রিজ্যিত কথনও তাঁহার ইপ্ত বই অনিপ্র করেন নাই, তাহার উপর রাজ্যে স্থাসনের ব্যবহা করিয়া প্রজাপুঞ্জের ছায়য় অধিকার করিয়াছেন।—তাঁহারই বিক্লেজ

বিজ্ঞাহ! এই ত্বণিত কার্য্যের ফল তাঁহার যাহা হওয়া উচিত, হইরাছে; কিন্তু যাহাদের ছলনা তাঁহাকে এই কার্য্যে লিপ্তু করিয়াছিল, তাহারা অছলমনে ক্ষেত্র সাগরে সাঁতার কাটিবে, আর তিনি তাহাই বসিয়া বসিয়া দেখিবেন, সে ত কিছুতেই হইতে পারে না।—অল্ভুনিয়া অধীর অশাস্তমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রজিয়ৎ ছিলেন তবরহিলার কারাগারে। তাঁহারই অর্পুষ্ট আমীর-মালিকেরা যে তাঁহাকে বিবোরে ফেলিয়া অসহায় অবস্থায় বন্দী করিবে, তাহা তিনি স্থপ্নেও ভাবেন নাই। সমস্তটা পৃথিবীর স্মৃতিই যেন নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাস্থাতকতার বিবাক্ত ছুরি লইয়া তাঁহার অন্তঃকরণটাকে দীর্গ বিদার্গ করিতেছিল। আর কারানিক্ষ হতভাগিনী জেব্-উন্নিগর মত তিনিও হতাশার দীর্থখাস ফেলিয়া ভাবিতেছিলেন,—

কেনে রাধ্বশী তুই, শেষ দিন না আসিলে আর, নাই নাই—আশা নাই খুলিবে যে লোহ-কারাগার।

কিন্ধ এক দিন অকলাৎ সভা সভাই তাঁহার কারাকক্ষের দার খ্নিয়া গেল। তিনি সবিলায়ে চাহিয়া দেখিলেন, তবর্হিন্দার সামস্থাত্র—অন্ত্নিয়া তাঁহার সল্পথে!

তবরহিন্দার সামস্তরাজ অতঃপর বে শুধু রঞ্জিয়তের নিকট ক্ষমা চাহিয়াই কর্ত্তর্য শেষ করিলেন, তাগ নহে—প্রস্তাব করিলেন, রঞ্জিয়ৎ যদি তাঁহাকে পরিণম্পাশে আবদ্ধ করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার রাজ্যোদ্ধারের ও আমীর-মালিকগণকে বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত প্রতিফল দিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। রজিয়ৎ অসম্মত হইলেন না। যে-রাজ্যের অসুরোধে তিনি নারী অক্রের হইয়াছিলেন, সেই রাজ্যের অনুত্রিধেই আবার তিনি নারী হইয়া অল্তুনিয়াকে বরমাল্য দিতে প্রস্তুত ইইলেন।

ঠিক যেন একথানি স্থরচিত নাটকের একটি স্থলর দুখ আমাদের মানস-চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া গেল। ছুইটি চরিত্র তাহাতে যে ভাবের অভিনয় করিলেন, তাহা আগাগোড়া ঔংস্কক্যের উদীপক। এমন কি, ইহার পর আরও কি হয়—তাঁহাদের মিলন এবং মিলনের ফলাফল—দেখার জন্তও মনে একটা উদ্বেগের স্ষ্টি হইয়া রহিল। তথু এই একটি মাত্র দুখা নহে, রঞ্জিয়তের সমগ্র জীবনই একখানি ঔৎস্কাময় বিচিত্র নাটকের রঙ্গভূমি। ঘটনা-সংঘাতে ঘটনার সৃষ্টি, অন্তরের আন্দোলন, বিদ্ববিপত্তির সহিত মানব-জীবনের কঠোর সংগ্রাম, ভাগ্যচক্রের অতকিত নিষ্ঠুর পীংন, প্রভৃতি নাটকীয় উপকরণ ইহাতে পুঞ্জীভূত। আশ্চর্য্যের বিষয়, বঙ্গের রঙ্গনঞ্চে রজিয়তের নামে যে দৃশ্বকাব্যের অভিনয় হয়, তাহাতে এই সকল ঐতিহাসিক উপকরণ আণুবীক্ষণিক অমদন্ধানেও ধরিবার উপায় নাই। তাই রজিয়তের মত বীর-চরিত্রকে রঙ্গমঞ্চে প্রেমের হুক্কারজনক অভিনয় করিতে দেখিয়া আমাদিগকে শিহরিয়া উঠিতে হয়। বে-নারী বিপদের পর্বত-প্রমাণ বাধাকে পদাঘাতে চুর্ণ করিয়া সিংহাসন জুড়িয়া বসে,

বিজ্ঞাবে দাবানল নির্বাণিত করিয়৷ রাজ্যে শান্তির শীতল ছায়৷
বিস্তার করে, অষথা লোকলজ্জাকে জ্ঞালের মত দূর করিয়৷
দেয়—সেই নারী বদ-রঙ্গমঞ্চে অক্লায় অবৈধ প্রেমের ভিথারিলী!
আরও লজ্জার কথা এই, দর্শকেরা সাড়ম্বরে চট্পট্ করতালিধ্বনিসহকারে ইতিহাসের এই বর্বরেগচিত অবমাননা স্বচ্ছন্দচিত্তে
উপভোগ করিয়৷ থাকেন!

রজিয়তের সমস্ত জীবনের মধ্যে শুধু একটি স্থানে একটু প্রতিকৃল সমালোচনার অবকাশ আছে, তাহা জমাল-উদ্দীনের প্রতি অনুগ্রহ। কার্যাগভিকে রাণীর সন্নিহিত হইবার যে-প্রযোগ জমাল-উদ্দীনের ছিল, সে-স্থােগ কর্মচারিগণের মধ্যে অনেকেরই ছিল না। এই স্থাত্রই সে মনিধের অমুগ্রহ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু রাণীর অসংকাচ পুরুষোচিত চালচলন, সর্কোপরি সহতে শাসনকার্য্য-পরিচালন, আমীর-মালিকগণের বৃদ্ধি, সংস্থার এবং স্বার্থকে বিশেষভাবে কুল করিয়াছিল। এমন কি, পুরুষের রাজত্বকালেও নানা দিকে তাহাদের যে ত্বার্থসিদ্ধির পথ ভিল, স্ঞাগ স্তর্ক রাণীর রাজত্বে তাহা নিক্স হইয়া গিয়াছিল। এক্লপ ক্ষেত্রে রুষ্ট আমীর-মালিকগণেঃ যে-কোন অজুহাতে রাণীর সর্বনাশ-সাধনের চেষ্টা করা খাভাবিক। জ্মাল-উদ্দীনের প্রতি রাণীর অনুত্রহের কথাটাও বে তাহাদের একটা অজুগতমাত্র নহে, তাহা কি কেচ জোর করিয়া বলিতে পারে? তাহারা তিলকে তাল করিনা রাজ্য জুড়িয়া অশাস্তি উদ্দীপনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। চেষ্টার ফল ফলিয়াছিল দত্য, কিন্ত আশাল্যক্রপ ফলিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। নিকটের লোকেরা বিজ্ঞানী হয় নাই; বিজ্ঞানী হয়য়াছিল তবরহিন্দার মালিক অল্কৃনিয়া। অল্কৃনিয়া জমাল্-উদ্দীনের সঙ্গে রাণীর সংশ্বের কয়নার উত্তেজিত হন নাই, হইলে কদাচ ইহার পর তাহাকে স্বেছায় বিবাহ করিয়া রুতার্থ হইতেন না। তাঁহার বিজ্ঞোহের কারণ স্বার্থ। সেই স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত হওয়াতেই যে অল্কুনিয়া আমীর-মালিকগণের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্ম রজিয়েকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা সত্য। জ্রোধে মায়্রয় অনেক সময় অনেক অবিবেচনার কাজ করে, অত এব তিনিও করিয়াছিলেন— এরূপে সন্দেহ পাঠকের মনে উদয় হইতে পারে। কিন্তু বিবাহ না করিয়াও কি রজিয়তের সঙ্গে যোগ দিয়া অল্কৃনিয়া আমীর-মালিকগণকে জন্ম করিবার চেটা করিতে পারিতেন না? তার পর কল্ফিনীকে বিবাহ কি কোন ভ্রুত্থান নিশ্ব তাহার মত সম্রান্ত ক্ষমতাপর লোক—জানিয়া-শুনিয়া করিতে পারের হ

মোট কথা, রঞ্জিয়তের চরিত্রে কলক্ষ আরোপ করিবার মন্ত কোন প্রমাণ ইতিহাসে নাই।\* 'অতিরিক্ত অন্থ্যহে'র কথার একটা অতি ক্ষীণ সন্দেহের কারুং জ্মিতে পারে মাঞ্জ, কিন্তু ভাষার প্রতিকূলে বলিবার কথা অনেক। স্কৃতগাং ইহারই স্ত্রে

<sup>\*</sup> বেলর রাভার্টি লিখিবাছেন :—"I think the character of this Princess has been assailed without just cause."—7-i-Nasiri, i. 642 n

ভাঁথাকৈ অবৈধ প্রেমের নায়িকারণে দাঁড় করান যে কত বড় ধৃষ্টতা, পাঠকেরা ভাগা অন্থমান করিবেন। একজন ঐতিহাসিক রন্ধিয়েতের সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—"Those who scrutinize her actions will find no fault but that she was a woman." (Briggs' Ferishta, i. 217-8). অর্থাৎ রন্ধিয়তের একমাত্র অপরাধ্যে, তিনি স্তালোক! যাঁথারা ভর তর করিয়াও ভাঁথার চরিত্র আলোচনা করিবেন, ভাঁথারাও ভাঁথার দোবের সন্ধান পাইবেন না। কথাটা বর্ণে বর্ণে সভা।

শুধু যে বণান্ধনে দৈশ্ব-পরিচালনায় রজিয়তের কৃতিত, গুণের পরিচয়, তাহা নহে,—তিনি বিহুবী, তিনি সহাদয়া, তিনি গুণগ্রাহিণী। কোরাণে,তাঁহার বিশেব ব্যুৎপত্তি ছিল; ভিনি এই ধর্মগ্রন্থ বিশুদ্ধ উচ্চারণের সহিত পাঠি করিতে পারিতেন। শ্বাপ্তরংজীব ত্তিতা জ্বেব-উল্লিসার স্থায় তিনিও সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের উৎসাহদাত্রী ছিলেন।\*

রজিয়তের পরবর্ত্তী জীবন বার্থতার কাহিনীতে করুণ। তাঁশে। সম্বন্ধে নৃত্ন করিয়া বলিধার কিছু নাই। যে রাজ্যোদ্যারের

<sup>\* &</sup>quot;Sultan Raziyyat—may she rest in peace!—was a great sovereign, and sagacious, just, beneficent, the patron of the learned, a dispenser of justice, the cherisher of her subjects, and of warlike talent, and was endowed with all the admirable attributes and qualifications necessary for kings."—Minhaj: Tahajat-i-Nasiri, p. 637.

আশার তিনি অল্ডুনিয়ার গলার বরমাণা অর্পণ করিলেন, সে
আশা তাঁহার পূর্ণ হইল না। স্বামি-স্ত্রী প্রচুর শক্তি সংগ্রহ
করিয়াও আমার-মালিকগণের বিক্ষে অভিযান করিলেন বটে,
জয়লাভ করিতে পারিলেন না। পরাজিত হইয়া তাঁহাদিগকে
পলায়ন করিতে হইল; তার পর হিন্দু-জমিদারগণের হতে ধরা
পড়িয়া তাঁহাদিগকে অতি নিঃসহায় অবস্থায় প্রাণ দিতে হয়।
কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহারা ধরা পড়িলেন, হিন্দু-জমিদারগণ
তাঁহাদিগকে কিরপ নিচুরভাবে নিহত করিলেন, অভিম কালে
তাঁহাদের কি বলিবার ছিল, কোন্ কথা উচ্চারণ করিয়া তাঁহারা
চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন, আজ তাহার কিছুই জানিবার উপায়
নাই, ইতিহাম সে সম্বন্ধে নীরব থাকিয়া বিষাদের একটা স্থগভীর
রহস্তজাল রচনা করিতেছে!

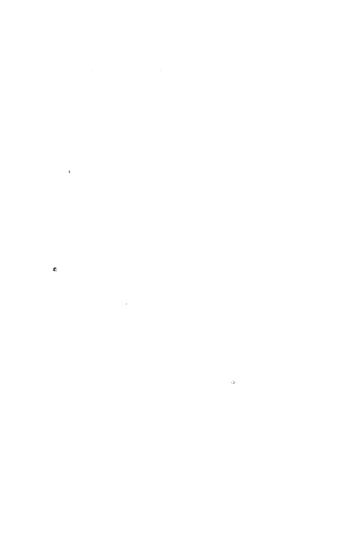

## <u> বুরজহান্</u>

>

## वालाकीयन ; योयन-नवासूत्राण

ঘিরাস্-উদ্দীন্ মুংম্মদ পারস্ত দেশের একজন সম্রান্ত লোক।
রাজা পাহ্ তহ্মাম্পের এলাকা—থোরাসানের শাসনকর্তা
ছিলেন। পিতা থাজা মুংম্মদ শরীফের মৃত্যুর পর অবস্থা-বিপর্যায়ে
তাঁহার বড় অর্থইট উপস্থিত হয়,—রাজার রাজস্ব বাকী পড়ে;
বিষয়-সম্পত্তি বেহাত হইয়া বায়। এক সময় যিনি দাসদাসী লইয়া
পরম হথে কাল কাটাইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে নিজের দেশে
দীনহীনের মত বাস করা বড় ক্টকর—বড় অপমানের বিষয়
বিলয়া বোধ হইল।

তথনকার দিনে পারস্ত ও মধ্য-এশিয়াকে ইরাণ তুরাণ বলিত।
সেই ইরাণ তুরাণ হইতে বহু লোক ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্ম ভারতে
আসিত। বিয়াস্ তাহাদের মুখে ভারতের অতুল এইবাঁ—
ধনধান্তের কথা গুনিয়াছিলেন। আর সেখানে গিয়া যে অনেকে
অবস্থার উন্নতি করিয়াছে, তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না।
তিনি ভাগ্যপরীক্ষার জন্ম স্ত্রী, তুই পুত্র ও কন্তা শিক্ষে লইয়া
ভারতের পথ ধরিলেন—এক দল ভারতবাত্রী পথিকের সঙ্গে।

কিন্তু পারস্থ হইতে ভারতে আদিবার পথ তথন নিরাপদ্

ছিল না। হতভাগ্য ঘিষাদের যাহা কিছু পথের সম্বন, পথিনধ্যে দম্যুৱা তাহা লুঠিয়া লইল। আবার যে কয়টি অশ্বতর বাহন ছিল, তাহাও মরিয়া ছইটিতে দাঁড়াইল। সকলে পালাক্রমে ইলাদের পিঠে চড়িয়া পথ চলিতেন। ঘিষাদের বিপদের উপর বিপদ্, স্ত্রা গর্মনাই।—আসম্প্রথন।—ইবির পায়ে ইটিয়া পথ চলিবার উপায় নাই। একটি অশ্বতর তাহার জন্মই আবশ্রক। ঘিয়াদকে সকল অম্বরিধা সহু করিয়া ইহার ব্যবহা করিতে হইল

কলাহাবের নিকট পৌছিলে, দেই ঘোর তুর্দিনে, অসহায়
অবস্থায়, মরুপ্রান্তে নিহ্র-উল্লিসার জন্ম হইল (১৫৭৬-৭৭)।
কুধার্ত্ত পরিপ্রান্ত ঘিরাস-পত্নী প্রদাবকালে বড় কট্ট পাইলেন;
তপন তাঁহাদের না-আছে শুজ্ঞার লোক, না-আছে আহার্য্যের
ব্যবহা। এই তুঃসময়ে উত্তপ্ত মরুশ্যায় যে শিশুর জন্ম হইল,
কৈ জানিত, বিধাতা তাহার ললাটে ভারতের মহামহিমান্থিত
রাজগাজেধারীয় অত্ননীয় স্থ্থ-সম্পদ্রে অরুপাত ক্রিয়াছেন।

নৰজাত শিশুকে লইয়া স্বামি-স্ত্রীর তুর্ভাবনার অফ নাই।
অনাহারক্লিটা জননীর বন্ধে ত্থ আদিবে কোথা হইতে ? প্রাণাধিক
শিশুকে তাঁহারা কিরুপে বাঁচাইবেন ? বিয়াদ্ ও তাঁহার পত্নী
পাষাণে বুক বাঁথিলেন। পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, কন্তাটিকে
তাঁহারা কাপড়ে জড়াইয়া রাত্রে পথিকদনের মধ্যে রাথিয়া দিবেন—
কোন-না-কোন যাত্রী অবশ্রুই তাহাকে বাঁচাইবে। শিশু মাত্বক্ষে
অনাহারে শুকাইয়া মরিবে—এ দৃশ্য তাঁহারা কোন্ প্রাণে
দেখিবেন ?

স্থান্থর বিষয়, যাত্রীদের দাগতি মালিক মাসুদ দ্যার্দ্র ইইয়া এই শিশুকে বাঁচাইবার ব্যবহা করেন ও তাহার পিতামাতার সহিত পরিচিত হন। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে সফদ মাসুদ বৃথিতে পারিলেন, বিয়াস্ ও তাঁহার পুত্র সামান্ত লোক নহেন;—উপযুক্ত স্থান্য পাইলে তাঁহারা অচিরকালমধ্যে ধনে-মানে বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া গণ্য ইইতে পারিবেন। তিনি তাঁহাদিগকে পরম যত্ত্বে আশ্রয়দান করিলেন;—তাঁহাদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিলেন।

মালিক মাস্থদ প্রতি বৎসরই পারস্ত হইতে নানাবিধ পণ্য লইয়া ভারতে আসিতেন। এবার তিনি এদেশে আসিয়া ভানিলেন, সম্রাট্ আকবর কতেপুর সীক্রীতে। মাস্থদ তথার উপনীত হইয়া, বাদশাহকে বাছিয়া বাছিয়া অনেক মূল্যবান্ জিনিস উপঢ়োকন দিলেন। আকবর কিন্তু উপহার দেখিয়া খুনী হইতে পারিলেন না, মাস্থদকে বলিলেন,—'এবার কোন চিজ্ই আমার তেমন মনে ধরতে না।'

মাহদ উত্তর করিলেন,—"জাঁহাপনা! সামাক্ত সওদাগর আমরা, কাপড় বেচে থাই, শাহান্শাহ্ বাদ্শাহ্র মনে ধরে, এমন চিজ্ আমরা কোথার পাই বলুন ? তবে এ বৎসর আপনার জন্তে শুটিকয়েক 'সজীব' জহরৎ এনেছি। এগুলি অমূল্য; মুেহেরবানী ক'রে রাথ্লে ব্রতে পারবেন, এমন উপহার ইরাণ তুরাণ থেকে আর কেউ কথনও ভারতে আনে নি।'

্বাদশাহ থ্নী হইয়া তাঁহাকে ঐ সকল অমূল্য উপহার দরবারে

পেশ করিতে ছকুম দিলেন। মাত্মদ তথন বিয়াস্ও তাঁহার পুত্র আবুল-চনকে রাজদরবারে হাজির করিগেন।

বাদশাহ্ আকবর মান্তব চিনিতে পারিতেন; এই জন্তই তাঁহার দরবারে এত রথা মহারথীর সমাবেশ হইরাছিল। তিনি বিয়াদ্ ও তাঁহার পুত্রকে দেখিরা বৃথিবেন, মান্তদ মিথা বলে নাই—এ ত্ইটি অম্ন্য রব্ধই বটে। আকবর হুইচিতে বিয়াদ্ ও তাঁহার পুত্র আব্লহ্মন্তে (পরে আমন্ত্ খাঁ) রাজদরকারে চাকুরী দিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহারা কৃতিখের পরিচয় দিয়া বাদশাহ্ব বিধানী কর্মানিরন্পে পরিগণিত হইবার মোহাগ্যলাভ করিবেন।

বাদশানৈ হারেমে মাহাদ-পদ্মীর বাভাগাতের অহামতি ছিল।
তিনি নিহ্র-উনিসা ও তাঁহার মাতা আসমৎ বেগমকে সদে লইয়া
প্রায়ই বসমহলে ঘাইতেন। জনে নিহ্র বালা হইতে কৈশোরে,এবং
কৈশোর হইতে যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার অলোকসামান্ত
সৌল্টব্যির অসাধারণ মোহিনী-শক্তি ছিল। সে শুল্মার্য
দেখিলে বুঝি বা মুনিরও মন টলিত। অভঃপুরে মূল মধ্যে
যুবরাজ সলামের সহিত মিহ্রের দেখাসাফাৎ ইইত। সলীম
তাঁহাকে অরাক হইয়া দেখিতেন। দেখিয়া ঘেখিয়া তাঁহার
মনে কোন্ ভাবের উদয় হইত কে জানে? তিনি নিহ্রকে
বিশেব সোদর-যত্ন করিতেন। সলীম্ স্পুক্ষ—নবীন বুবা;
মিহ্রও অন্থপম রূপনাবণ্যমন্ত্রী তর্কনী। শাহ্জাদার সৌল্ম্যান্
পিপান্ন চিন্ত তাঁহার প্রতি আরুষ্ঠ হইল। উভিন্নবোবনা মিহ্রও
অপ্পনার হৃদ্ধের ঘার কক্ষ রাবিতে পারেন নাই। উভরে

উভরের অন্তর্গাণী। ব্যাপারটা অবশ্য খুব গোপনেই অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু প্রেমের কথা আর ফুলের গন্ধ কিছুতেই চাপিয়া রাথা যায় না। সগীম যে মিহুরের রূপে মুগ্ধ—হন্ত বা তাঁহাকে করতলগত করিলেও করিতে পারেন, এ সন্দেহ অন্তঃপুরের অনেকের মনে স্থান পাইয়াছিল। এমন কি, তাঁহাদের এই নবাহুরাগের কথা বুংাস্ময়ে বাদশাহ রও কানে উঠিল।

বিচক্ষণ বাদশাহ্ সঞ্চল দিক্ বিবেচনা করিয়া, পুত্রের জন্ত শক্ষিত চইয়া উঠিলেন। ব্যাপারটা আর যাহাতে বেণী দূর গড়াইতে না পারে, তাই অবিলমে তিনি ঘিয়াসের সহিত পরাস্থা করিয়া, শের আফ্কন্ (বাাএছলা) নামক এক তুকী বীর কন্দারীর সহিত মিচ্রের বিবাহ দিলেন।\* তার পর শেরকে বর্দানের জাগীর দান করিয়া মিহ্রকে সলীমের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। পিতার এইরূপ আক্ষিক সতর্কতার সলীম্ স্থান্তিও ও মর্থাহিত হইলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বাহিরে উত্তেজনার কোন ভাব দেখাইলেন না,—নীহ্রে দিনের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

শের আফবন জাতিতে তুর্ক—'তুর্ক-ই-আস্তাঞ্লু' (Khafi Kh. i. 265). আমুমানিক ১৫৯৪ গ্রীয়ান্দে তাহার সহিত মিহ্রের বিবাহ হয়।
 মহ্রের ব্যাস তথন ১৭১৮; শাহ্ ছালা দলীম্ তথন ২৬।২৫ বংদরের যুবক।

## भिर्त-केन्निमा-नजाकौ न्ववारान्

দশাহ আক্বর মিহ্রকে শের আফ্কনের পত্নীরূপে দুরদেশে পাঠাইয়া মনে করিলেন, এবার একটা বড় कान ठानिएनन,--- मनीरमत अनग्र इटेट এইবার भिर्दित करणद ्मार शीरत शीरत अरुश्ठि श्रेरत। किन्द **जात्नत উপরেও** गाँशत চাল, সেই স্কলিশী ভাগ্য-বিধাতা আড়ালে বসিয়া যে অনজ্যা চাল চালিয়াছিলেন, চতুরচ্ডামণি হইয়াও আকবর তাহার বহস্ত व्यक्ति भातितन ना। विवाद-वसन, अप्तर्भन, शास्तव प्रय-এই তিন বাধা স্থামের প্রেমকে মন্দীভূত না করিয়া বরং আরও উচ্ছুদিত করিয়া তুলিল। যৌবন-স্বপ্ন দফল করিয়া তুলিবার জন্ধ তিনি অনক্রমনে চিম্ভার জাল বুনিতে লাগিলেন। পিতার 🚑 🕏 পর, ৩৭ বৎসর ৩ মাস বয়দে দুলীম্ 'জহান্ধীর' — কি না जूबनविक्यी-नाम भहेया निःशामान विमालन (अव्होवद >७०६); किञ्ज निक श्रमत्र अत्र कतिरा शांत्रितन ना। मिश्त्र-मिश्त्र-এখনও দেই মিহ্র। নন্দনের কুত্ম-সৌন্দর্যো তাঁহার হারেম পরিপূর্ব, কিন্তু দেখানে দে পারিজাত কই? বুথা দিলীর সিংহাদন, বুথা মোগল-সামাজ্যের অতুল ঐশ্বর্যা, বুথা তাঁহার कौवन-धात्रण ;— यमन कतिवाहे हाक, मिह्त्राक लाख कता हाहे।

জহাজীর



সমাট্ তাঁহার ছ্ধভাই কুতব্উনীন্ থাকে তাড়াতাড়ি বাংলার স্থবাদার করিয়া পাঠাইলেন, আর উদ্দেশসিদ্ধির জক্ত কার্যাক্ষেত্রে যাহা যাহা করা কর্ত্তবা, সে সম্বন্ধে গোপনে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। কুতব্ উন্ধান বাংলায় পৌছিয়া শের আফকন্কে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জক্ত ক্ষেক্থানি প্র লিখিলেন।

অন্তান্ত উচ্চপদস্থ প্রাদেশিক কর্মচারীর স্থার শের আফ্কনও রাজ্যভার সকল ঘটনার সংবাদ নিয়নিতরপে রাখিতেন। স্থতরাং বাদশাহ্ জহাঙ্গীরের গোপন অভিসন্ধি টের পাইতে তাঁহার বেণী বিলম্ব হয় নাই। আর কি অবহায়, কি কারণে তাঁহার সহিত মিহ্রের বিবাহ হয়, কেনই বা তাঁহাকে রাজ্যানী ইতে এত দ্রে পাঠান হইয়াছিল, সে কথাও ত তাঁহার অবিদিভ ছিল না। তবে এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, বিবাহের পর মিহ্রের কাজে বা ব্যহারে শেরের মনে ক্ষোভের কারণ হয় নাই, বয়ং সজোবের কারণই হইয়াছিল এবং উভয়ের দাম্পত্যভীবন যে বেশ স্থেই কাটিতেছিল, ইতিহাদ-পাঠে ইহাই বুঝিতে পারা বায়।

পত্রের পর পত্র লিখিয়াও শেরের যখন সাক্ষাৎ মিলিল না,
কুতব উদ্দীন তখন নিজেই একদিন সরকারী-কাজের ভানে তাঁহার
ভাগীরে আসিয়া হাজির! শের অক্রাথার নাচে বর্ম পরিয়া,
জনকয়েক বিধাসী অফুচর সকে লইয়া স্থাদারের স্থিত সাক্ষাৎ
করিলেন। কুতব্ উদ্দীন তাঁহার কুশন জিজ্ঞাসা করিয়া, নানা
কথার পর, বাদশাহর আবোধন-পোষিত অভিনাষ তাঁহার নিকট

ব্যক্ত করিয়া, তাঁহাকে পদ্মীতাগে করিতে বলিলেন। বীরবর শের এই ছণিত প্রতাবে কুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; কিন্তু ব্রিলেন, এধানে কথায় কোধ প্রকাশ করা রুখা, কিছুতেই মান লইয়া ঘরে ফেরা বাইবে না। মানরক্ষার একমাত্র উপায়—কুতবকে মারিয়া, তাঁহার সৈত্যগণের সঙ্গে লড়াই করিয়া বীরের মত প্রাণদান। শাত্রক্ষার করিয়া তাঁহার আভিনের নীচে লুকান একথানা ছোরাছিল, তাহাই বাহির করিয়া সজোরে বসাইয়া দিলেন—কুতবের পেটে। মরণাহত কুতব ঘোড়া চইতে পড়িয়া গেলেন। কিন্তু শের আত্রক্ষা করিতে পারিলেন না;—কুতবের নোকজনের হাতে নিহত হইলেন (মে ১৬০৭)। শের আক্রকনের সমাধি বর্দ্ধমানে এখনও বর্ত্তমান। গ্র

• সজোবিধবা মিহ্রের পতিশোকাবেগ কতকটা প্রশ্মিত হইবার পূর্বেই সমাটের আদেশে তাঁহাকে বন্দিভাবে রাজধানীতে যাইতে হইবা। বহুদিন পরে আবার মিহ্রুকে দেখিয়া—তাঁহার পরিপূর্ব ঘোরন-দোন্দর্যো মুগ্ধ হইয়া জহাদীরের হৃদ্ধ অধীর হইয়া নিঠল। এত দিন খাঁহাকে তিনি ধ্যান করিয়া জানিতেছেন—হৃদ্ধের নিতৃত কিংহাসনে বসাইয়া প্রেমের পূশ্চন্দনে পূলা কাইতেছেন,—সেই আকাঞ্জার বস্তু তাঁহার সন্মুখে। তাঁহার পক্ষে ধৈর্য ধরিয়া ধাকা

শুরুহানের বালাঞ্চীবন ও শের আফকনের সভিত বিবাহের কথা, বাহ্নি
কা: 'মুন্ত্থাব্-উল্লবাব' ( Pers, Text, i, 263-6 ) অবলম্বনে লিখিত।

t Maulvi Abdul Wali: Antiquities of Burdwan, Traditions etc. and Sher Afgan's tomb, J. A. S. B., 1917, pp. 184-86.

অসম্ভব। তিনি অবিলম্বে মিহ্রের নিকট বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

কিন্তু মাহ্ব ভাবে এক, হয় আর এক,—মিহ্র পদদলিতা ফণিনীর স্থায় গজ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন,—'আমি বিচার চাই। বে-ব্যক্তি আমার সামি-হত্যার কারণ, তাহার উপযুক্ত বিচার আমি সম্রাটের নিকট প্রার্থনা করি।'

সত্য বটে, প্রথম যৌবনে মিছ্রের ফ্রন্মে শাহ্জালা সলীমের প্রতি প্রেমসঞ্চার হইয়াছিল এবং যুবরাজও তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন; কিন্তু প্রথম যৌবনের সে স্থপপ ভাঙিলে মিহ্র স্বামীকে সত্য সত্যই প্রেমের অর্থ্য প্রদান করিয়াছিলেন বিলিয়া মনে হয়; তাই তিনি তাঁহার শোকে মুক্মান হন। যে বামিশাহর্ট্যা এত দিন মিহ্র স্থাবে কাল কাটাইয়াছেন—যে বিবাহের ফলে আজ তিনি মাত্ত্বের অধিকার লাভ করিয়াছেন, সেই স্বামীর কথাই তথন তাঁহার হলয়ে বেশী করিয়া উদিত হইল। তাঁহার স্বামী যদি কোন রোগে দেহত্যাগ করিতেন, তাহা হইলেও বিধাতার অ্বার্থ বিধান বনিয়া তিনি এই শোকভার বহন করিয়া থারে থারে প্রকৃতিস্থ হইতে পারিতেন; কিন্তু কি ভাবে, কি কারণে তাঁহার স্বামীর অ্কালে জীবনান্ত হইল, তাহা তিনি সকলই বুনিতে ও জানিতে পারিয়াছেন। এরশ অবস্থায় স্বীলোক যাহা করিতে পারে,—করিয়া থাকে, তিনি তাহাই করিলেন;—সম্রাটের নিকট স্বামি-হত্যার বিচার প্রার্থনা করিলেন।

° এই **অগ্র**ত্যাশিত ব্যবহারে জ্বাদীরের মনে একটা দারু

আঘাত লাগিল। তিনি নিশিদিন যাহার প্রেমে মশগুল, যাহাকে পাইবার জন্ম তিনি অবৈধ উপায়কেও বৈধ বলিয়া মনে করিয়াছেন, — সেই তাঁহার একান্ত প্রিয়বস্ত তাঁহারই সম্মুখে, বক্র তীত্র দৃষ্টি হানিয়া, তাঁহার ক্রত কর্ম্মের কৈন্দিয়ৎ চাহিতেছে! জ্বংগারীর স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, কিন্তু ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না।

জহাদীর অবিবেচক নন, তার পর তিনি মিহ্রকে সত্য সত্যই ভালবাসেন। আঘাতের বেদনা প্রশমিত হইলে, বীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, মিহ্র শোকবিহবলা—এ অবস্থায় তাঁহার নিকট বিবাহের প্রত্যাব করিয়া তিনি ভাল করেন নাই। যাই হোক্, এই ঘটনার পর ইতে চতুর সম্রাট্মিহ্রের কথা মন হইতে মুছিয়া ফোলিলেন—অন্ততঃ সেইরূপ ভাবই দেখাইতে লাগিলেন।
মিহ্র উপেক্ষিভার ক্রায় বাদশাহ্র বিমাতার নিকট রহিলেন।

সমাত্ও মিহ্রের থবের রাখেন না; মিহ্রও কোন দিন উংগর অল্প্রহলাভের বা দৃষ্টিপথবর্ত্তনী হইবার কোনরূপ চেষ্টা । আহ্রহ প্রকাশ করেন না। এম্নি করিয়া দিনের পর দিন, মাদের পর মাস কাটিয়া মাইতে লাগিল। কালের মত বেদনা-প্রশামনকারী মহৌষধ জগতে আর কিছুই নাই। যতই দিন যাইতে লাগিল, মিহ্র স্বামীর কথা—দাস্পত্যজীবনের অতীত কাহিনী—তৃলিয়া যাইতে লাগিলেন, আর তাহার হৃদয় জিতিয়া লইল বর্ত্তমান—ভারত-সামাজ্যের অতুল ঐশ্বর্যা, সমাটের অপরিমিত প্রেম। বে চলিয়া গিয়াছে, সে আর ফিরিবেনা; কিছ তিনি ইছা করিলেই

ভারতেখনের জনম-রাজ্যের অধীখরী হইতে পারেন। যিনি জনম-রাজ্যের অধিকারিনী, বাহিরের রাজ্য করতনগত করিতে তাঁধার কতকণ? আশা-বিমুগ্ধ মিহ্র তাই একদিন বাঁহার উপর কৃষ্ট হইয়াছিলেন, আর একদিন তাঁহার উপর তুই হইয়া অভিমান कतिरान । मरनद्र इः एथ जिनि किन किन कौण इरेग्रा পড़िए লাগিলেন। এম্নি অবস্থায়—রাজধানীতে আসিবার প্রাব্ধ চার ্বৎসর পরের কথা—সম্রাট্ একদিন তাঁহাকে দেখিলেন, যেন আকাশের ক্ষীয়মান চক্র কারুণ্যে লাবণ্যে অলমল্। সম্রাটের অন্ত:পুর রূপের হাট সলেহ নাই, কিন্তু সে রূপের হাটে এমন রত্ন আর একটিও নাই, ইহাই সম্ট্ জানিতেন; কিন্তু আৰু তাঁহার মনে হইল, তুধু তাঁহার অন্তরে নয়, জগতের রূপের হাটেও এ নারীয়ে অতুল্য। অদর্শনে যে মন তাঁহার এত দিন কোনজনে ধৈর্যা ধরিয়া ছিল, আজিকার এই দর্শন তাঁহার দেই মনের বাঁধ একেবারে ভাঙিয়া-চুরিয়া ভাদাইয়া দিন। প্রেমার্ড অমুতপ্ত স্থাট, আবার মিহ্রকে ডাকাইয়া পরিণয়ের অফুমতি চাহিলেন।

সেদিন ষঠ রাজ্যাকে নববর্ষের উৎসব। নবহতে আনন্দের স্থর বাজিতে স্থক হইয়াছে। অভিমানিনী মিহ্র প্রেমাক্র-নয়ন সম্রাটের মুখের দিকে চাহিলেন। নীরব ভাষায় সম্রাট ু তাঁহার অসমতি পাইয়া রুতার্থ হইয়া গেলেন। ভাহার পর ব্ধাসময়ে মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল (১৬১১, মে)। মিহ্রের বয়স তর্থন প্রায় ০৬, জহাদীরের ৪২! মিহ্র-উল্লিমা এত দিনে ভারতের

অধীশ্বরী হইলেন—তাঁঃ বর নাম হইল, নুরজহান্≉—অর্থাৎ 'জগতের আলো।'

এই সময় হইতে নুরজ্ঞানের কথা বলিতে হইলে জ্ঞানীরের রাজত্বের ইতিহাদই বলিতে হয়। সে রাজত্বের সমুদ্ধ রাজকার্য্যের ভার ক্রমে ক্রমে নুরজ্ঞানের হন্তেই লুন্ত হইয়াছিল।

<sup>\*</sup> বিবাহের পরে কিছু দিন মিণ্ড-উদ্ধিনা 'নুরমহল' (পুরীজ্যোতি:) নামে অভিহিতা হইয়াছিলেন। ১৬১৬ প্রীষ্টাব্দের মার্চ মানে অর্থাৎ বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে, বাদশাত্ তাঁহার নাম রাখেন—নুরজহান।

ন্বলহানের রাজনীতি\*; শাহ্জহানের সহিত সজ্বর্

বজহান্কে বিবাহ করিবার পর ষতই দিন যাইতে লাগিল, স্মাট্ জহানীর ততই রাজীর বনীভূত হইয়া পাড়তে লাগিলেন। শ্যনে স্বপনে জাগরণে ন্রজহান্না ভইগে তাঁহার ছিলবার উপায় নাই। রাজকার্য্যে মন দিবার অবসর তাঁহার ছতি আল । কিন্ধ মকুনন্দিনী ন্রজহান্ শুধু প্রেমের বস্তুত্তহানীন কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিবার জন্মই সমাট্রেক বরমাল্য অর্পন করেন নাই। তিনি সমাট্রেক কর্মবিম্থ বেথিয়া, তাঁহার কর্মভার ধারে ধীরে নিজের স্করে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। স্মাট্রও অবসর পাইলে—বোগাহন্তে রাজ্যভার অর্পন করিতে পারিলে—বাগাহন্তে রাজ্যভার অর্পন করিতে পারিলে—বাগাহন্তে রাজ্যভার অর্পন করিতে পারিলে—বাগাহন্তে রাজ্যভার অর্পন করিতে পারিলে—বাগাহন্ত রাজ্যভার অর্পন করিতে পারিলে—বাগাহন্ত রাজ্যভার অর্পন করিতে পারিল—বাগাহন্ত রাজ্যভার অর্পন করিতে পারিল—বাগাহন্ত রাজ্যভার অর্পন করিতে সমান। ভ্রাক্তীর হাতে ভূলিয়া দিয়া অবশেষে তিনি নিশ্চিত্ত হইলেন। ইহা শুধু রূপন্ধ মোহের কার্য্য নহে—গুণের প্রতিও সম্মান। জহান্ধীর ন্রজহানের রূপে মৃদ্ধ ছিলেন, এ কথা কেনহ অন্থাকার করিবেন না; কিন্ধ রূপ যত বড়ই হোক না কেন, সে বেণী দিন মন্তুমকে

<sup>\*</sup> Gladwin's Reign of Jahangir, pp. 57-60, 62; Iqbalnamai- Jahangiri (Pers. text) pp. 194-96; Wm, Irvine's Life of
Aurangzeb, Indian Antiquary, 1911, p. 69.

অভিত্ত করিয়া রাখিতে পারে না, একদিন না একদিন তাহার নেশা ছুটিয়া যায়। ভহাদীরের রূপের মোহও একদিন নিশ্চয়ই ছুটিয়া যাইত,—যদি না নুরজ্বানের অসাধারণ গুণ, বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতা বাদশাহ্র অস্তরে প্রভাব বিতার করিয়। বসিত।

জহানীরের রাজত্বের প্রারস্ভেই ন্রজহানের পিতা থিয়াস বেগ 'ইৎমদ্-উদ্দোলা' আব্যালাভ করেন। তার পর কন্তার সহিত বাদশাহ্র বিবাহ হইলে তিনি 'বকিল্ই-কুল' ('সর্কক্ষে স্থাটের প্রতিনিধি') পদ পান—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পুত্র আসফ্ থাঁরও পদোরতি ঘটে। ইৎমদ্-উদ্দোলা যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, তত দিন রাজ্য-শাসনের অনেকটা ভার তাঁহারই হাতে ছিল। তাঁহার স্ত্যুর (১৬২২, জাল্যারি) পর ন্রজ্যানের ক্ষমতা অসীম হইল—
জহাদীর নামেমাত্র স্থাট্ রহিলেন; সমস্ত রাজকার্য তিনিই দেখিতে লাগিলেন।

তথন অতিমাত্রার স্করাপারী স্বাটের স্বাস্থ্য দিন দিন ভ<sup>্ত</sup>রা পড়িতেছে—নুরজ্বান একটু চিন্তিত হইলেন। ২ইবারই কথা।

<sup>\* &</sup>quot;I gave the establishment and everything belonging to the Government and Amirship of Itimadu d-daulah to Nur Jahan Begam and ordered that her drums and orchestra should be sounded after those of the king," Tuzuk-i-Jahangiri, ii. 228.



आर्थक क्षात्रकार ज



শাহ আদা শাহ জহান্

দিন দিন থেকপ পরাক্রমশালী হইয়া

উঠিতেছেন, রাজপুত দিগকে পরাজিত করিয়া এবং দান্ধিণাতে

বিরোধ দমন করিয়া যে ক্রমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে

সমাটের মৃত্যুর পর এই বিস্তৃত সামাল্য যে তাঁহারই হইবে, ইয়া

নুরজহান্ স্পষ্টই বুনিতে পারিলেন। শাহ জহান্ সিংহাসন লাভ

করিলে নুরজহানের সমত্ত ক্রমতা নিমেবে অন্তর্হিত হইবে। এথন

হইতেই সাবধান হইয়া আল্পপ্রতাপ ক্রম্পুর রাধিবার চেষ্টা না করিলে

ভবিয়তে তিনি কোধায় তলাইয়া যাইবেন, তাহার ঠিক-ঠিকানা

নাই। তাই তাঁহার সর্ব্বাত্রে কর্ত্ব্য হইল—শাহ জহানের

ক্রমতা লোপ করা। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্ম তিনি নান। উপায়
ভিয়াবনে ওৎপর হইলেন।

শাহ জহান্কে বর্ষ করিতে হইনে রাজসিংহাসন করায়ত রাখিয়া, তাঁহার রাজশক্তি নির্মূল করা আবশ্রক। কিন্তু একটা উপযুক্ত অবলঘন না হইলে ত তাহা হইতে পারে না। অবলঘন যে তাঁহার একেবারে নাই, তাহা নহে; কিন্তু দেটা নিতান্তই ক্ষীণ হইলেও নিজের ক্ষমতার উপর নুরজহানের অপরিমীম বিধাস ছিল; স্বতরাং উহা লইয়াই তিনি কার্যাক্ষেতে অবতীর্ণ হইলেন। এই অবলঘন আর কেহ নয়—সমাটের কনিঠ পুত্র শহ্রিয়ার। কিছু দিন পূর্বে (১৬২১ এটাব্রের প্রারম্ভে) শাহ জালার সহিত

<sup>\*</sup> ১৬১৬ থ্রীটান্দে ব্র্বদের লাক্ষিণাত্য-অভিযানকালে বাদশাহ্ অহাক্রার পুরকে 'পাহ' উপাধিতে ভূষিত করেন। বাদশ রাল্যাকে (১৯১৭) লাহ্ ফলতান্ পুরুষ্ স্ত্রাটের নিকট ংইতে 'পাহ্ অহান্' উপাধি লাভ করন।

নুরজহান তাঁহার পূর্বস্বামী শের আফ কনের ওরসজাত-কল্যা-লডিলীর বিবাহ দিয়াছিলেন। সমাজী এখন জামাতার স্বার্থ-চিন্তার নিবিষ্ট হইরা, তাহারই রাজ্যপ্রাপ্তির উপার ম্বির করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি জানিতেন, শহ রিয়ার জহাঙ্গীরের পুত-গণের মধ্যে অবম – তাগার বৃদ্ধি স্থান্ধি নিতান্তই অল্ল। লোকে তাহার নাম রাখিয়াছিল—'না-স্বদনি' কি না, 'কুচ কামকা নহিঁ'। নুরজহান এই চুর্বল 'না-স্থদনি'র পক্ষ অবশ্বন করার একটা বিশেষ স্থাবিধাও ব্ৰিয়াছিলেন। তাঁহার সহায়তার শহরিয়ার রাজ্যলাভ করিলে, সে যে তাঁহার হাতের পুতৃল হইয়া থাকিবে :--সকল বিষয়ে তাঁহার আজ্ঞা মাথা পাতিয়া লইবে, লাগতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; তাহা হইলেই শহ্রিয়ারকে নামেমাত্র সম্রাটের পদে বশাইয়া তিনিই সমস্ত শাদন-ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন। জহাঞ্চীরকে তিনি যে-ভাবে বাঁধিয়া কেলিয়ালিকে, তাহাতে তিনি যে ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিবেন-এ বিশ্বাসও তাঁহার দিল। নুরজহান স্থাটের নিকট অবিরত শাহ জহানের বিরুদ্ধে না কথা বলিতে লাগিলেন।

১৬২২ খ্রীষ্ট্রকের মাঝামাঝি পাবজাবিপতি প্রথম শাহ্ আব্রাস মোগলদের হাত হইতে কন্দাহার কাড়িয়া লইকেন। জহাপীর শাহ্জহান্কেই কন্দাহার-অভিযানে পাঠাইবেন সাবান্ত করিলেন। তথনই বৈজসামন্ত সহ দর্বারে কিরিয়া আসিবার জল্ভ জৈন্-উল্-আবেদীনের ছারা শাহ্জাদাকে দাক্ষিণাতো ধ্বর পাঠান হইল। কিছু দিন প্রে লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, শাহ্জহান্ মালবের মাণ্ডুতে পৌছিয়াছেন। কিন্তু সমূপে বর্ষা; বর্ধাটা সেথানে কাটাইথা তিনি পিতার সহিত সাক্ষাং করিবেন। শাহ জ্বান্ও পিতাকে পত্রে জানাইয়াছিলেন,—'আমাকে রাজ-সরকার হইতে কোনরূপ সৈল্লাহায় করিতে হইবে না। বাদশাহ্ যদি ভরসা কবিয়া কনাহার-অভিযানের সমস্ত ভারই আমার উপর ছাড়িয়া দিতে পারেন, তবে এ বুছে ভয়লাভ স্থানিশ্চিত।'

নুরজহান স্মাটকে বুঝাইয়া দিলেন যে, শাহ জলান কলাহার-অভিযানে দৈকদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব-গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছে, তাহার কারণ আর কিছুই নহে-পিতাকে সিংহাসন-চ্যুত করা। নুরজ্গানের প্রিস্পানেরাও সম্রাটকে এই কথাই বুঝাইতে লাগিল। জহানীর প্রথমে ইহা বিখাদ করিতে পারিলেন না : কিন্তু নরজহান ক্রমাণত যক্তিতর্কের ছারা যথন শাহ জহানের কাজের ও ব্যবহারের অপত্যাখ্যা করিরা তুরভিদল্পি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তথন নোহান্ধ সমাট্ বেগদের কথা অবিশ্বাস করিতে পারিত্রেন না। নরজহানের অভীষ্ট-সিজির পথ স্থাম হইল : এইরপে তিনি স্থাটের মনে সন্দেহ জনাইয়া প্রভাব করিলেন, তাঁহার জামাতা শাহজানা শ্ল রিয়ারকেই কন্দাহার-অভিযানের সমস্ত কর্তৃত্ব প্রদান করা হউক। ভাহা হইলে এ-যাবৎ নুরজহান সম্রাটের অন্তগ্রহে যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছেন, পিতার সম্পত্তি বাবদ যাহা কিছু করিয়াছেন, সমস্তই তিনি স্বেচ্চায় এই অভিযানের বায়স্বরূপ দান করিবেন। বেগম সমাট্রেক আরও একটি অফুরোধ জানাইলেন। আগ্রা, আজু মীর



ভ শাহারে শাহ্ অহানের যে-সব জাগীর আছে, ভাহা শুচ রিরারকে মেওরা হউক; শাহ্ জহান্ ইছো করিলে এই পরিমাণ মূল্যের জাগীর দাক্ষিণাতা, মালব ও গুজরাট হইতে লইতে পারিবে। সে যথন সম্রাটের বিক্ষাচারী, তথন ভাগাকে যতই দূরে রাখা বার, তত্তই মন্তন।

শ্বাট্ এই সকল কথা খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়া বুকিলেন। ন্রজহান্ বে স্বার্থপ্রাণাদিত না হইয়া, স্বাটের মঙ্গলের জন্তই এই প্রভাব করিতেছেন, জলাঞ্চীরের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হটল। তিনি স্থায়বান্ উপযুক্ত পুত্রের স্বেহপাশ ছিল্ল করিয়া প্রিয়ত্মা মহিনীর প্রামর্শেরই অন্নর্মণ করিয়া চলিলেন।

যথাসময়ে শাহ্ জহানুকে আগ্রা, আজমীর এবং লাহোরের জাঁগীর হস্তান্তর করিবার কথা জানান হইল। আর তাহার কলাহার-জভিয়ানের আদেশ নাকচ করিয়া বলিয়া দেওরা ইইল, সঙ্গে যে-সব সৈক্তসামন্ত আছে, তাহা দরবারে পাঠাইয়া দিল সে যেন দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যায়। ব্যাপার কিন্ত ইহার পূর্বেই অত্যক্ত ভটিদ হইয়া উঠিয়াছে। ন্রজহান্ ও পিতার অভিসন্ধি যথন শাহ্ জহান্ ঘৃণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই, তথন তিনি আগ্রার দক্ষিণে অবহিত ঢোলপুর নিজের জাগীরভুক্ত করিয়া দইবার জক্ত পিতার অহমতি প্রাথনা করেন, আর পিতা যে তাঁহার এ অহ্যরোধ রক্ষা করিবেন, ইহা নিশ্চিত জানিয়া স্মাটের অহমতি পাইয়ার প্রেইই খীয় প্রতিনিধি দরিয়া খাঁর সহিত কয়েক জনলাক ঢোলপুরে পাঠাইয়া দেন। এদিকে শহ্রিয়ারের পক্ষের

8

শরীফ্-উল্-মুবও তথায় গমন করে, ফলে ছই পক্ষের লোকজনের মধ্যে বিবাদের প্রণাত হয়। কিন্তু শরীফের স্থাবিধা হইল না— বিপক্ষের একটা তীর লাগিয়া তাহার একটি চকু নষ্ট হইয়া গেল।

এই ঘটনায় পুত্রের উপর জহাসীরের সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল।
তিনি বুঝিলেন, শাহ্ জহানের মতলব ভাল নহে,—নুরজহান্ বাহা
বলিয়া আদিতেছেন, তাহাই ঠিক। সেই দিন হইতে জহাসীর
পুত্রের নাম রাখিলেন—'বেদৌলং' কি না, ভাগাহীন।

শাহ জহান অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন; তিনি সরল বিশাসী, পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবান, পিতা রপ্ত হন, ইহা তাঁহার আদে অভিপ্রেড নহে। শাহ জহান তাঁহার দেওয়ান আকজল থার হাত দিয়া রাজনরবারে এক আরক্ষা পেশ করিলেন। ইহাতে তিনি পিতার নিকট হইতে সম্প্রতি যে ব্যবহার লাভ করিয়াছেন, দে সম্বন্ধে একটু অন্ত্রোগণ্ড করিলেন, এবং নিজে যাহাতে উপস্থিত হইয়া বাদশাহ র নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারেন, তাহার অন্তমতি চাহিলেন। জহালীর পুত্রের এই আবেদন মন্ত্র করিলেন না। "আকজল থা এই গোলবোগ মিটাইবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু অন্তর্গায় হইলেন। ন্রজ্বান তাহাতে কথা বলিবার অবকাশন্ত্রীক দিলেন।" (Ighalnama, Text, pp. 195-6.)

সমাট ন্রজগনের এতই বণীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন—তাঁগার পরামর্শ এমনই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন যে, প্রিয়মহিবীর কথার তিনি পুরের উপর আরও একটু অবিচার করিলেন। হিদার, মিলান্-হ্যাব ও **অস্তান্ত স্থানে শাহ্মাং**নের যে করটি জ্নীর অবশিষ্ট ছিল, তাহাও শহ্রিয়ারের ভাগীরভুক্ত করিয়া দিলেন।

শাহ জহানের উপর এই সমস্ত অষ্ণা অভাচার কবিছা
ন্বজ্ঞান্ লক্ষ্য করিতেছিলেন—শাহ জাদা কোন্ পথ অবলহন
করেন। বদি তিনি এই কুর্ব্যবহার অন্নানবদনে পরিপাক করিলা
দিন দিন ছর্প্রল ইইয়া পড়েন, ভাগ ইইলে ত অন্যায়াসই
ন্রজ্ঞহানের উদ্দেশ্য দিল্ল হয়,—ভিনি ভাহাকে পদানত করিয়া
যাহা ধূনী ভাহাই করিতে পারেন। আর যদি তিনি বিজ্ঞানী
হন, ভাহা ইইলেণ্ড ন্রজ্ঞহানের আশ্রুদ্ধা নাই,—পিভার বিক্লজে
অন্তবারণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি লোকের অশ্রন্ধার পাত্র হইবেন,
আর ন্রজ্ঞহান্ও স্বায় অর্থ ও লোকজনের সাহায্যে ভাঁহাকে বর্ম
করিতে পারিবেন।

কিছ পিতৃতক্ত শাহ্জহান্ কিছুতেই বিবাদে জড়িত হণতে
চাহেন না—সাবধানে বিবাদ এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু
তাহাতেও নিক্ষতি নাই। ন্রজহান্ পিতা ও পুত্রের নধ্যে ঘোর
বিরোধ জন্মাইয়া দিবার নূতন নূতন উপায় উদ্যাবন করিতে
লাগিলেন, উদ্দেশ্য সেই এক—শাহ্জহানের পরিবর্ত্তে নিজ জামাতা
শহ্রিয়ারের উত্তাবিনাবের ভিত্তি পাকা করিয়া, নিজের ক্ষমতা
অট্ট অক্ষ্র রাধা।

আফজন্থা দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গিয়া সকল কথা শাহ্জহানের গোচর করিলেন। সমাট্ এ যাবং যে-সকল অস্তার আদেশ করিয়াছেন, তাহার কারণ যে নুরজহানু এবং তাহার প্রিরপাত্র- গণের চক্রান্ত, ইহা তিনি শাহ জাদাকে ধীরভাবে বুঝাইয়া, তাহার পর বলিলেন যে, এখন যেরপা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অহুযোগ-অহুশোচনায় কোন ফল হইবে না; আবার বক্সতাস্থীকার করিলেও তাঁহাকে নিশ্চরই ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতে হইবে। সম্প্রতি তিনি আগ্রা, লাহোর প্রভৃতি স্থানের জাগীরগুলি যেরপে হারাইয়াছেন, কিছু দিন পরে মালব, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতির হাণীংগুলিও দেইরপে তাঁহার হত্যুত হইবে। শোবে স্ক্রপ্রকারে অসহায় হইয়া তাঁহাকে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইতে হইবে। শাহ জহান্ দেওয়ানের যুক্তির দারবক্তা উপলব্ধি করিলেন, এবং নিতান্ত অনিজ্ঞানত্বেও তাঁহাকে আগ্রপ্রতিষ্ঠার জক্ত অসি গ্রহণ করিতে হইল। অবিলখে তিনি নর্ম্মদা অতিক্রম করিয়া (১৬২০) আগাঁর-ত্র্গ অধিকার করিলেন, এবং তাহার পর বুহ্ণানপুরে গমন কবিলেন।

বিজ্ঞাহী পুত্রকে বাধা দিবার জক্ত সমাট্ তুর্বী-সেনাগতি মহাবং থা ও পুত্র পরবেজকে পাঠাইলেন। সমাট-প্রেরিত সেনাগামন্তের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া শাহ জহানকে গোলকুণ্ডায় প্রস্থান করিতে হয়; তাহার পর তিনি উড়িকা হইয়া বাংলায় আদেন। জন্মে পাটনার দিকে অগ্রসর হইয়া রোটাস্-তুর্গ অধিকার করেন; কিন্তু ইহাও তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না—এলাহাবাদের নিক্ট পরাজিত হইয়া পরিবারবর্গ ও শিশুপুত্র মুরাদকে রোটাসেরাধিয়া, প্রিয়ত্মা পত্নী মুমতাজ-মহলকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে দাক্ষিণাতো প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল (১৬২৪-২৫)।

#### . पिद्यी श्रुती

পঞ্চাবের উত্তরে রাশা বস্তর পুত্র জগৎসিংহও এই সময় 'বেদোনতে'র প্রবেগচনার মৌ-এর তুর্গ স্থান্ন করিরা সমান্ট-প্রেরিত সৈন্ত গণের সহিত যুক্ত করেন। কিন্তু তিনিও শেষরক্ষা করিতে পারেন নাই। অল্প দিন পরেই রসদের অভাবে নিরুপার হইয়া তাঁহাকে ন্রজহানের নিক্ট নিজ তুদ্ধতির জক্ত ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হয়। ন্রজহান্ ইহাতে প্রসম হইলে, স্থান্ট্ জহান্দীর জগৎসিংহকে ক্ষমা করিয়া বেগমের মনোরঞ্জন করেন ( Tusuk, ii. 289.)

নানা স্থানে পরাজিত হইয়া শাহ্জহান্ পিতার নিকট সদ্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। সন্ত্রাট্ট স্থত্তে পতা লিখিয়া শাহ্জহান্কে জানাইলেন, যদি তিনি উংহার ছই পুত্র—দারা ও আওরংজীবকে প্রতিভূষরপ দরবারে পাঠাইতে পারেন, এবং তাহার লোকজনকে রোটাস্ ও আসীর ছর্গ ত্যাগ করিতে আদেশ দেন, তবেই তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্ম হইবে। বলা বাহলা, শাহ্জহান্ পিতার আদেশমত কার্যা করেন। দারা ও আওরংজীব পিতার প্রতিভূষরপ ১৬২৬ গ্রীষ্টান্দে লাহোর পৌছিয়া ন্রজহানের তথাবধানে রক্ষিত হন।

#### মধাবৎ খাঁর বিজ্ঞোহ; সম্রাটের মুক্তি

ব্রজহান শাহ জহান্কে অনেকটা আগত্ত করিতে পারিবেও

তাঁহার আত্মপ্রতিটা স্থানপূর্ব হয় নাই। এক নিকের চিন্তা
দুরীভূত হইয়াভিল সত্যা, কিন্তু আর এক দিকের চিন্তা পুঞ্জীভূত

হইয়া উঠিল। এই চিন্তার কারণ—দেনাপতি মহাবং গাঁ।
সমাটের আবেশে তিনি বাংলায় গিয়াছিলেন। এখানে তিনি
জমিলারদের উপর নানা রক্ম অত্যাচার-উৎপীড়ন করিয়া জাগীর
প্রভৃতি হৈতে রাজ্য আলায় করিতেন। তাঁহার জোর-জ্বরদ্বির
ফলে যখন দেশের চারি নিক্ হইতে আর্ত্তনাল প্রবল হইতে প্রবল্ভর

ইইয়া উঠিল, তখন দে সংবাদ স্মাটের অগোচর রহিল না।

ইতিপূর্বে মহাবং থা বাদশাহুর বিনা অস্ত্রমতিতে কন্তার বিবাহ
দিয়া তাহার বিরাগভান্তন হইয়াছিলেন; তাহার পর বাংলায়
তিনি বে-সব হাতা-ঘোড়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন,তাহা য়ালসরকারে
পাঠান নাই। এক্ষণে আবার এই প্রজাপীনন! সম্রাট্ কন্ত
ইইয়া অবিলম্বে মহাবংকে দুরবারে হাজির হইবার আদেশ
ক্রিলেন।

মহাবতের সহিত আসফ্ থাঁর পূর্ব হইতেই মনোনালিন্ত ছিল। আসফ্নুরজহানের ভাতা, 'নাহোরের স্থাদার—সম্রাটের ব্ফিলু' বা রাজপ্রতিনিধি। ক্ষমতা তাঁছার অসাধারণ। অন্ত দিকে মহাবংও দেনাপতি, এবং বীরের মত বীর। স্থতরাং ছই প্রবল শক্তির বিরোধ অনিবার্যা। আসক্ তাঁছাকে দাবাইয়া পঙ্গু করিয়া রাখিতে পারিলে ছাড়েন না। মহাবং ব্ঝিতে পারিয়াছিলেন যে, স্মাটের এই আদেশের মূলে আসক্ খাঁর ইন্ধিত আছে। স্মাট্ও তাঁহার উপর প্রসন্ম নন; এই কারণে মহাবং ভাবী বিপদের আশক্ষাম চারি পাঁচ হাজার রাজপুত-সৈক্ত সঙ্গে লইয়া রাজদরবারের উদ্দেশে চলিলেন।

বাদশাহ জহাদীর তথন লাহোর হইতে কার্লের পথে— ঝিলম্
নদীর পূর্বকীরে পট্টাবাদে। \* মহাবতের সহিত এত লোকলম্বর
দেখিয়া আসফ্ খাঁর মনে সন্দেহ হইল। এ সময় একটা সভ্যব
ভিপন্থিত হইলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। তাই তিনি পূর্বেই
সেতৃ পার হইয়া, নিজের শিবিরে প্রহান করিলেন। অনেক সৈত্রসামস্তও সরঞ্জাম (কারখানা) আদি লইয়া নদী পার হইয়া াল।
জহাদ্দীর নদীর পূর্বেতীরে প্রায় একেলা রহিলেন। ন্রাট্ ও
ন্রজহান্ যে আসয় বিপদের মুখে, এমন অর্ফিত অবস্থায় দে
ভাগাদের পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া অসক্ষত, তাহা তিনি ভাবিয়াও
দেখিলেন না।

পর দিন প্রাতঃকালে ঠিক এই স্কুযোগে মহাবৎ হঠাৎ সদৈয়

শ্ব সভব নৌরলাবাদ নামক লানে। ইহার নিকটে পরে 'সরাইআনসন্মীর' নিশ্মিত হয়। লাহোর ছইতে কাবুলে বাইবার বাবশাহী-পথ এখানে
ঝিলম নদী অতিক্রম করিয়া চলিয়া পিয়াছে।

আদিয়া দেতু অধিকার করিলেন; দেতুরক্ষার জন্ম তাঁহার ছহাজার রাজপুত-দৈল্ল মোতায়েন রহিল, আর চার-পাঁচ শত দৈল্ল সহ
তিনি বাদশাহ র ছাউনীতে প্রবেশ করিয়া, সমাট্নেক নজরবলী
করিলেন। ক্রমে হাজার হাজার সশস্ত্র রাজপুত আদিয়া তাঁব্
ঘিরিয়া ফেলিল। গোলমালে ন্রজহান বেগমের কথাটা মহাবতের
মনে হয় নাই। একটু পরেই মনে হওয়ার, শস্তিত হইয়া তাঁহার
বোঁজ করিলেন। সন্ধান মিলিল না—শিকার তথন হাতছাড়া
হইয়া পলাইয়াছে! ইহা চিস্তার কথা হইলেও আপাততঃ সমাট্নেক
যে হাত করা হইয়াছে, ইহাই যথালাভ মনে করিয়া মহাবৎ তাঁহাকে
লইয়াই নিজের আবাদে ফিরিলেন।

ন্রজহান্ যথন দেখিলেন যে, মহাবৎ ও তাঁহার দলবল সমাট্কে বন্দী করিয়া, শিকারে যাইবার ছলে বাহির হইতেছে, তথন সেই অবসরে তিনি এক জন থোজার সঙ্গে বেমালুম দেখান হইতে সরিয়া পজিলেন। তাঁহার পলায়নের উদ্দেশ্য, শুধু নিজে মুক্ত হওয়া নহে, —সমাট্কেও মুক্ত করা। তিনি নদী পার হইয়া, আর কোথাও না গিয়া বরাবর লাভা আসফের আবাসে গিয়া হাজির। রাগে তথন তাঁহার সর্কাদ জলতেছে। রাগ শুধু মহাবতের উপরে নহে, তাঁহার নিজের লোকজনের—বিশেষতঃ লাতা আসফ ্থার উপরে। তিনি ভাইকে ও উপস্থিত সম্লান্ত ব্যক্তিগণকে বিকার দিয়া বলিলেন,—'কোন দিন যাহা অথেও ভাবি নাই, তোমাদের দোবে আজ তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। সমাট্ আজ মহাবতের হাতে বন্দী। আর তোমরা তাহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা না

করিয়া, কাপুরুষের মত ঘরের কোণে আশ্রয় লইয়াছ! বাঁচিয়া থাকিতে তোনাদের লজ্জা হয় না? যদি লোকসমাজে মুথ দেখাইতে চাও—অপগাধের মদি প্রায়শ্চিত্ত করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আর সময় নষ্ট করিও না, প্রতীকারের জন্ত সচেষ্ট হও; অসিহতে সমরান্ত্রণ অবত্রণ কর।

ন্রজহানের কথার সকলেই যে শুধু লজ্জিত হইলেন, তাহা নহে, তাঁহারা বিজ্ঞোহী মহাবংকে সমূচিত শান্তি দিবার জক্ত ক্রতসঙ্কল হইলেন। স্থির হইল, পর-দিন পাথীর ডাকের সক্ষে সঙ্গেই রণক্ষেত্রে অবতরণ করা হইবে।

বাদশাহ্ জহানীর গোপনে এই সংবাদ গুলিখা ন্রজহান্
ও আসদ্ থাঁকে তাঁহাদের সভল্প হইতে বিরত করিবার জন্ত

\* অবিলম্থে স্বীয় নামান্তিত অসুরী তাঁহাদের নিকট পাঠাইলেন; আর
জানাইলেন যে, তিনি এখন শক্রুন্তে; এ অবস্থায় যদি তাঁহার
উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার জীবন-সংশ্রের
যথেষ্ট সন্থাবনা।

আসক্ থাঁর সন্দেহ হইন—মহাবং হয়ত সমাট্কে বাধা
করাইয়া এক্লপ প্রভাব করিয়া পাঠাইয়াছেন। স্থতরাং তাহাতে
কর্ণণাত না করিয়া তিনি সমাট্কে উদ্ধার করাই যুক্তিযুক্ত মনে
করিবেন।

খাদিগতপ্রাণ ন্রজহান নিশ্চিত্ত থাকিবার লোক নহেন;
পর-দিন খামীকে উদ্ধার করিবার জন্ম বাদ্ধ যোগদান করিবেন

श्रित्र श्रेन ।

ন্রজহান্ যে সমাটের মুক্তির জন্ম বিশেষ চেষ্টা করিবেন, তাহা
মহাবৎ পুর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি পারাপারের
সেত্টি পুড়াইয়া বিপক্ষের বিপদের পথ প্রশন্ত করিয়া
রাখিনেন।

১০ই মার্চ (১৬২৬) প্রাতে আসক্ ও অক্টান্ত সোনাসামন্ত নদী পার হইবার চেটা করিতে লাগিলেন। বাদশাহী-দৈক্তের প্রধান ভাগের পরিচালন-ভার বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি—আসক্, অক্টান্ত উমারা, এবং স্বয়ং নূরহুহান—গ্রহণ করিলেন। ইহারা শক্রর সর্বপ্রধান দলের বিকন্ধে অগ্রসর হইলেন। ইটিয়া নদী পার হইবার জন্ত নৌ-বিভাগের অধ্যক্ষ ঘানী বেগ একটা স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই স্থানে নদীগর্ভ অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাহার কোগাও কোথাও ভূব-জন। অপরাপর দেনাগতিরা এখান হইতে আরও ভাটিতে দ্বের দ্বের গিয়া নদী পার হইতে লাগিলেন। এই কারণে বাদশাহী-দৈক্ত একসক্ষে শৃদ্ধলার সহিত শক্রম সমুখান হইতে পারিল না, অনেকে আবার জলে ভিজিয়া অকর্ষাণ্য অবস্থায় পরগারে পৌছিল।

অপর পারে মহাবতের সৈত্তগণ সশস্ত্র, শ্রেণিবদ্ধভাবে হস্তিপূর্চ্চ অবস্থান করিতেছে। আক্রমণকারী বাদশাহী-দৈত্ত নিম্নভূমি হইতে তাহাদের কিছুই করিতে পারিল না।

দেখিতে দেখিতে মহাবতের গজারোহী সেনাদল মহাবিক্রমে অগ্রসর হইয়া নুরজহার্নের সেনাদলকে আক্রমণ করিল। এ আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্রমতা তাহাদের ছিল না; তাহাদের কতক মরিল, কতক ছত্তে হইয়া ইতন্তত: পলায়ন করিল।
মহাবতের রাজপুত-সৈত্যেরা তথন চারি দিক্ হইতে বেগমের হাতী
ঘেরাও করিয়াছে। ন্রজহানের হাওদায় তাঁহার জামাতা
শহ্রিয়ারের শিশুক্লা ছিল। এই সময় শিশুর ধাঝীর হস্তে
তীর আসিয়া বিষ্ণিল। ন্রজহান্ স্বয় তাহা টানিয়া বাহির
করিয়া দিলেন—তাঁহার বস্ত্র রক্তে লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু
ইহাতেও তিনি ভাত হন নাই। তাঁহার হাতীর সমূ্থে চারি জন
থোজা পদাতিক ছিল, তাহারা প্রাণপণে যুঝিয়া শক্রর হাতে
নিহত হইল। এই সময় হাতীর শুঁড়ে তল্ওয়ারের ছইটি ঘা পড়িলে
হাতী ম্থ ফিরাইয়া দাঁড়ায়; শক্ররা তাহার পশ্চান্তাগে তৎক্ষণাৎ
ফুই-তিনটি বর্ধার আঘাত করে। মাহত বেগতিক দেখিয়া তথন
হাতী সহ ন্রজহান্কে লইয়া পলাইতে উত্তত হয়! অবশেষে
অতিকট্টে হাতীকে নদী পার করাইয়া ন্রজহানের প্রাণ রক্ষা জ্রা
হয় বটে, কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল।\*

মহাবতের সঙ্গে ন্রজহানের যুক্ত করার উদ্দেশ—সমাটের উদ্ধারসাধন। যুদ্ধে ধখন তাহা হইল না, হইবার সন্তাবনাও নাই, তথন যুদ্ধের দিক্ দিয়া সমাটের উদ্ধারসাধনের ইচ্ছা তাঁহাকে প্রিত্যাগ ক্রিতে হইল। তিনি দীনভাবে আ্যুসমর্পণ ক্রিয়া

 <sup>&#</sup>x27;ইক্বাল্-নামা'-র৹ভিতা নবাৰ মৃত্যদ্ বাঁ (অপর নাম নবাৰ মৃত্যদ ও
মৃত্যদ শরীক) এই বৃদ্ধে বেগমের তরকে ভিলেন। তাঁহারই রচনার সাহায্যে
এই অধ্যায়টি লিখিত।

স্থামীর বন্দিশালায় উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার ত্রুথের সমান অংশ গ্রহণ করিয়া পত্নীজের গৌরব বাডাইলেন।\*

এই জয়লাভের পর মহাবং বন্দী বাদশাহ্-পরিবারকে লইয়া কাব্লে যান; তথায় কয়েক মাদ কাটাইবার পর লাহোর অভিমুখে যাত্রা করেন।

মহাবং যেমন বীর, তেমনি নির্কোধ। দিল্লীখর জাঁহার নজরবন্দী, তাহার উপর দিল্লীখরীও পরাজিত হইরা জাঁহার শরণাপন।
গর্কের চরম সীমায় উঠিয়া তিনি 'ধরাকে সরা' জ্ঞান করিতে
লাগিলেন। আমীর-উমারাদের আনেকের সহিত আর জাঁহার
সদ্মবহার নাই, তাহানিগতে তিনি তাচ্ছিল্যের চক্ষে দেখেন।
ফ্রচকুরা দিল্লীখরী, স্মাট্কে মুক্ত করিবার একটা হল্ল খুঁজিয়া
পাইলেন। তিনি স্থবিধা পাইলেই মহাবতের বিক্লদ্ধে উমারাগণকে
উত্তেজিত করেন, ভাঁহারাও মহাবতের উপর তুই নহেন,—আল্লেই
উত্তেজিত হইয়া উঠেন। ওদিকে স্মাট্ নুরজহানেরই পরামর্শ-মত
মহাবতের সহিত মধুর হইতে মধুরতর বাবহার করিতেছেন, এমন

<sup>\*</sup> কখন ন্বজহান সমাটের সহিত পুনর্ম্মিতি হন, 'ইক্বাল্নামা'র তাহার উল্লেখ নাই। আদক্র্যা আটক-ছর্গ পলাইতে বাধ্য হন। কিন্তু এই বৃদ্ধের পর মহাবৎ আটক-ছর্গ অবরোধ করিরা আদক্র্যাকে বল্পী করেন। ( Ighalnama, p. 267). "তৎপরে নুরমহলকে বাদশাহ্দ্ধ অভিপ্রায়মত তাহার পোক-রঞ্জনীর সন্মিনী করিয়া, বাদশাহ্দ্ধ রক্ষার কন্ত অর্জেক দৈশ্র ব্যানিয়া, বাকী অর্জেক কইরা মহাবৎ ম্বয়ং আদক্ষের বিক্ষম্ম যুদ্ধ্যাত্তা করেন।" ( Khafi Khan, i. 372).

কি, নুরজহান্ যে লোকটি ভাল নহে, তাঁহার কুপরামর্শেই যে মহাবতের সহিত তাঁহার একটা সজ্যর্যের কারণ হইয়াছিল, ইত্যাদি জনেক কথা বলিয়া তাঁহার মন ভিজাইতেছেন। মহাবতের মনও গলিয়া গিয়াছে; ভাবিতেছেন, সমাট্ তাঁহার একান্ত আগনার হইয়াছেন, না-হইলে কি আর বেগমের নিন্দা করিতে পারেন? আনন্দে আত্মহারা হইয়া মহাবং সমাটের সহদ্ধে আর এতটুকু স্তর্ক রহিশেন না। তাঁহার উপর নজর রাপিবার জন্ম বে-সব প্রহরী নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগকে সরাইয়া দেওয়া হইল।

পথ অনেকটা খোলসা হইলে, ন্রজহান্ গোপনে ও প্রকাশ্যে কার্যা করিতে লাগিলেন, আর অয়ং অর্থসাহায্যে অনেক সৈষ্ট সংগ্রহ করিলেন। ঝড় উঠিবার পূর্কলক্ষণ! মহাবং থাঁ ইহার কিছুই ব্ঝিতে পারিলেন না; আর পারিলেও, এই আসর সভ্যর্থর প্রতিবিধানের ক্ষমতা তাঁহার ছিল না; কারণ, কার্ণ শহরে একটা দাসায় সাড়ে ছয়-শ রাজপুত হত হওয়ায় তাঁহার খান সহায় রাজপুত-সৈক্ষগণের সংখ্যা এত কমিয়া গিয়াভিল বে, সেই আর লোকের সাহায়ে তাঁহার কিছুই করিবার উপায় ছিল না। এদিকে বেগমের অভ্রচর, থোলা ছমিয়ার থাঁ ছই হালার ঘোড়-সওয়ার লইয়া আসিতেছিল। সে লাহোরে থাকিতেই বেগমের প্রতাম র অহালীর তথন কার্ল হইতে ফিরিতেছেন। তিনি যখন রোটাস্-ছর্গ ইইতে এক দিনের পথ উত্তরে, তথন এই ন্তন বাহিনী তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল। তথন সম্রাট্ নিল সৈক্ষগণকে মহলার ছলে অস্ত্রশন্তে সজ্জিত হইবার আদেশ দিলেন। সৈত্বগণ ধথন

সজ্জিত হইয়া সমবেত হইল, তথন স্মাট্ মহাবং থাঁকে জানাইলেন যে, বেগমের নবগঠিত সেনাদলের মহাবা— কুচ্মাও বাজধাত— হইবে; মহাবং যেন আজা ভাঁহার রাজপুত-সৈক্তদের সেথানে সমবেত না করেন। করিলে বেগমের সৈক্তদের সহিত একটা দালা-হালামা হওয়া বিচিত্র নয়। স্মাটের উপদেশমত মহাবং দুরে রহিলেন।

ন্রজহান্ সতা সতাই স্থচ চইয়া চুকিয়া কণা চইয়া বাহির হইবার আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহার দলবলের সহিত আঁটিয়া উঠা দায়। পর-দিন প্রাত্তকালে ছশিয়ার খাঁ-প্রেরিত বেগমের ন্তন সৈক্তদল সম্রাটের সৈক্তদের সহিত মিলিয়া, রাজশিবিরের সন্মুখভাগে শ্রেণিবদ্ধ ইয়া দাঁড়াইল। উদ্দেশ— সম্রাট্কে নিরাপদ্ করা। মহাবৎ সংবাদ পাইছা ব্যাপারটা ভালরকমই বৃক্তি পারিলেন; কিন্দু তাঁহার আর বাধা দিবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি রোটামের নিকট বিলম নদী পার হইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। \*

বোগ্য পুত্র শাহ জহান্ও নিশ্চিন্ত ছিলেন না; মহাবতের হাতে
পিতার লাঞ্চনার কথা গুনিয়া বিজোহীকে সমুচিত শান্তি দিবারজন্ত কৃতসঙ্গল হইয়াছিলেন : তথন তাঁহার লোকজনের একান্ত অভাব; তৎসন্ত্রেও তিনি অল্লমংথ্যক দৈক্ত লইয়া নাসিক হইতে যাত্রা করেন; কিন্তু পথিমধ্যে অন্তর্গণের অনেকেই তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করে। যে চার-পাচ শত দৈক্ত অবশিষ্ট থাকে, তাহা লইয়া স্ফাটের নিকট

<sup>\*</sup> যে নদীর তীরে মহাবৎ একদিন জহালীরকে বন্দী করেন, নটক সেই নদীরই তীরে আবার ভাহার নিজের এই পরাজর ঘটেঃ ( Igbalnama, p. 277).

উপস্থিত হওয়া ছুরহ। শাহ্জহান স্থির করিলেন, সিন্ধুপ্রদেশে
পিয়া, লোকজন-সংগ্রহের চেটা করিবেন। কিন্ধু সেথানে শহ্রিয়ারের প্রতিনিধি শরীফ-উল্-মুক্ন তাঁহাকে বাধা দেন। এই
সময়ে শাহ্জহান্ নুরজহানের নিকট হইতে এই মর্ম্মে একথানি
পত্র পান যে, শাহ্জহানের আগমন-বার্তায় মহাবং ভীত—তাহার
সৈদ্য-সামস্ত ছত্তক, অত্তর কুমার এখন দাক্ষিণাত্যে কিরিতে
পারেন। বেগমের কথামত শাহ্জহান্ গুজরাটের পথে দাক্ষিণাত্যে
ফিরিবার সহল্ল করিলেন।



(शहेटड रामाधिनामदः, नाह्यान



হাদীর বাদশাহ মহাবতের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন হটে, কিন্তু স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন না। বয়স অধিক হইয়াছিল, তাহার উপর উদ্বেগ, অশান্তি, আবার উপর্যুপরি ছইটি পুত্রশোক,—খসরু ও পরবেজের মৃত্যু—ভাঁহাকে একেবারে শ্যা-শায়ী করিয়া ফেলিল। তিনি আর সামলাইয়া উঠিতে পারিলেন না। লাহোরে ফিরিবার মৃথে ৫৮ বংসর (সৌর) বয়সে, কাশ্মীরের রাজাওর প্রদেশের নিকট তাঁহার মৃত্যু হইল (২৮ অক্টোবর ১৬২৭)।

জামাতা শাহ জহান্ যাহাতে সিংহাদন পান, আসফ খাঁ তাহার জন্তু তলে তলে চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন স্থযোগ বুঝিয়া অবিলম্বে শাহ জহানের নিকট সম্রাটের মৃত্যু-সংবাদ পাঠাইলেন।

এদিকে জানাতার সিংহাসন-প্রাপ্তির পথে পাছে কোন কন্টক উপস্থিত হয়, এজন্ম নুরজহান্ত সতর্ক ছিলেন। তাই তাঁহারই পরামর্শে কুমার খদকর পুত্র বুলাকীকে (দওয়ার বখশু) শহ রিয়ার নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিতেন। শহ রিয়ার তথন লাহোরে। বুলাকীর উপর নজর রাখিবার ভার ছিল—ইরাদ্থ খার উপরে। স্কচতুর আসক খাঁ ইরাদ্থ খাঁকে কোঁদলাইয়া হাত করিলেন, আর

বালক বুলাকীকে দেখাইলেন সিংহাসনের লোভ। বালক খুণী হইয়া যাই তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, অম্নি তিনি তাহাকে ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া রাজধানীর দিকে ছুটিলেন। আমীর-উমারারাও আমকের অভিপ্রায়, তথা হাওয়ার গতি বুজিয়া ও দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িলেন। আমক থাঁ বেশ জানিতেন, তাঁহার উদেশু-দিছির প্রধান অন্তর্যাক ভগিনী ন্রজ্যান্। তাই যাগতে কাহারও সহিত তাঁগার প্রব্যবহার না হয়, সে জন্ম তিনি অভ্যন্ত হৃদিয়ার। ন্রজ্হান্ বেগতিক দেখিয়া ভাতাকে বাহহার ডাকিয়া পাঠাইতে লাগিলেন, আমক্তর নানারূপ ওজর-আপত্তি দেখাইয়া ভগিনীর স্মুখীন হইলেন না দু—তাঁহাকে এক দিনের পণ পশ্চাতে গাথিয়া চলিতে লাগিলেন।

শহ্রিয়ার স্থাতের মৃত্যুর পূর্বে লাহোরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যু-সংবাদ গুনিবাসাত্র তিনি পত্নীর পরামর্শে
লাহোরের রাজকীয় ধনসম্পত্তি অধিকার করিলেন ও সিংহাস্থানলাভের আশায় লোকজন-সংগ্রহে অকাতরে অর্থার করেতে
লাগিলেন। 'নুরজহানের প্রেটিনার শহ্রিয়ার লাহোরে নিজেকে
স্থাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন।' (Ain, i. 311.) সত্তর সৈতাদি
সংগ্রহ ক্রিয়া তাঁহার সহিত্ নিলিত হইবার জন্ত নুরজহান্
জামাতাকে পুত্র লেখেন।'

এদিকে আসফ থা সদলবলে যথন লাহোরের তিন জোশ দুরে, তখন শহ্রিয়ারের সহিত তাঁহাদের সংবর্ধ হইল। এই যুদ্ধে শহ বিয়ারের পরাভ্য ঘটে। শাহ্ জহান্ আসক্ষের নিকট হইতে সকল সংবাদই পাইতেছিলেন। তিনি সন্থর আসিধা শৃষ্ক সিংহাসন জুড়িয়া বসিলেন।
ন্রজহানের বহু দিনের আশা-ভরদা নিশার স্বপনে পরিণত হইল।
স্বামী পরলোকগত, শহ্রিয়ার পরাজিত, বাদ্শাহী-তক্ত শাহ্ জহান্
কর্ত্ক অধিক্বত, — ন্রজধান্ ভবিষতের পানে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস
ফেলিলেন।

জহাপীরের ঔরপে ন্রজ্থানের কোন সন্তান-সন্ততি হর নাই।
শাহ্ জ্থান্ সিংহাননে বসিয়া ন্রজ্থানের জন্ত বার্ষিক তুইলক টাকা
বৃত্তি নির্দ্ধারণ করেন। এই বৃত্তি লইয়াই তাঁহাকে আমরণ সন্তই
থাকিতে হইয়াছিল। তিনি পূর্বক্ষমতা ও প্রতিপত্তিলাভের জন্ত
আর কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই।

থাফি থাঁ বনেন,—'জহালারের মৃত্যুর পর ন্রজ্হান্ হিন্দ্বিধবার ভারে সাদা কাপড় পরিতেন; প্রেছার কোন উৎসব-আনন্দে
(শাদি) যোগ দিতেন না; কেবল স্বামীর স্বৃত্তি হৃদ্দে ধরিয়া,
মনের ভূবে নির্জ্জনে দিনাতিপাত করিতেন।' আল্পমানিক ৭০
বৎসর ব্যুসে লাহোরে দিলীখরীর শেব অনাভ্যর জীবনের অবসান
হয় (৮ ডিনেম্বর, ১৬৪৫)। স্বামীর সমাধি-মন্দির হইতে কিছু
দ্বে শাহ্দারায় তিনি যে বাহুলাবর্জ্জিত সাধারণ রক্ষমের একটি
সমাধি-মন্দির নির্মাণ করাইণাছিলেন, মৃত্যুর পর সেইখানেই —
সমাহিতা হন।\* সমাধি-ফলকে এই কবিতাটি লিখিত আছে,—

<sup>+</sup> ইহা নিশ্বাণ করিতে সময় লাগে চ বংসর, আর বার হয় তিন লক্ষ , টাকা (Abdul Hamid's Padishah-nama, Pers. Text, ii. 475.)

বৃষ্ মজারে মা গরীবাঁ না চিরাগে না গুলে না পরে পরওয়ানা স্থজদ না সদায়ে বুলবুলে। ইহার ভাবাহুবাদ এইরূপ:— দীনের গোরে দীপ দিও না সাজায়ো না ফলফুলে পোকায় যেন পোড়ায় না পাথ্ গায় না গাথা বুলবুলে।

#### গুণগরিমা

্বিভাসিকেরা মৃক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, জ্হা**দী**রের **রাজ্যের** শেষ ভাগকে:নুরজহানের রাজ্যকাশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্রাটু নিজেই বলিতেন, 'নুরজহান্তে আমি তীক্ষবুদ্ধি-শালিনী ও সর্বাংশে উপযুক্ত জানিয়াই রাজ্য-শাসনের সমস্ত ভার দিয়াছি। আমি ভগু একটু মদ ও কিছু মাংস পাইলেই খুনী।' গাঁহারা বলেন, নুরজহান সম্রাজ্ঞী হইয়া ওধু সৌন্দর্য্যের বলেই জহাঙ্গীরকে 'ভেড়া বানাইয়া' রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা ভুল করেন। রূপের মোহ একদিন না একদিন কাটিয়া যায়—চিব্লস্থায়ী হয় না। তীক্ষবৃদ্ধি ও চরিত্র-বলই নূরজহানের আবিপত্যের প্রধান কারণ। সেই জন্ম বেভ্রিজ লিধিয়াছেন,—'আকরর যদি মিহ র-উন্নিসার সহিত সলীমের বিবাহ দিয়া যাইতেন ত বড় ভাল হইত।' ( Ency. of Islam—'Djahangir'). তাহা হইলে জহাদীরতে মদের নেশায় পাইয়া বসিত না। জীবন স্থানিয়ন্ত্রিত এবং রাজ্য স্থাপিত রাখিরা তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হইতে পারিতেন।

জহাঙ্গীরের নামোল্লেথ হইত—একনাত্র সম্রাটের কল্যাণ-কামনায় সাধারণ প্রার্থনা—'ধুংবায়'। এ ছাড়া রাজ্যের বাবতীয় কার্য্যেই নুরজহানের নাম বিজ্ঞিত—তিনিই সব দেখিতেন ভনিতেন। এক কথায় তথন সমাট, সিংহাসন, সাথাত্য—সন্ত নুরজ্বানের করতলগত, অহাকীর নামে মাত্র সমাটা। স্থাটের পরিবর্তে নুরজ্বান্ নিজে প্রতি দিন প্রাতঃকালে পর্দার অভ্রালে থাকিয়া 'করোকা'তে (দর্শনের জানালা) বসিতেন। তাংগকে না দেখিয়াই প্রজাবৃদ্ধ রাজদর্শনের পৌজাগালাভ হইল বলিয়া মনে করিত। এই সময়ে সম্ভাক্ত রাজকর্মচারীরা রাজকার্য-স্থকে ভাঁহার আদেশ প্রার্থনা করিতেন।

সে সময়কার অনেক কর্মাণে রাজমোহরের পাশে ন্এজহানের নামের ছাপ থাকিত। এমন কি, রাজমূলাতেও তাঁহার নাম এই ভাবে স্থান পাইত:—

ব।-ভক্ষে-শাহ্জহাজীর ইয়াক্ৎ সদ্জেটয়র্ বনাথে-নুবজহান্পাদিশাহ্বেগম্জর্।

অর্থাৎ,—সমাট জহাদীরের ত্কুমে সম্রাজ্ঞী ন্রজহানের নাম সংযুক্ত হওয়ায়, মুদার গৌরব শতগুণ বৃদ্ধি পাইল।

প্রীলোককে জমি দান করিতে ইইলে দান-পতে নৃঃহানের
মোহর না থাকিলে চলিত না। মেয়েদের দানথয়রাৎ করিবার
জ্ঞা একটা বিভাগ ছিল। নুরজহানের ধাত্রী দাই দিলারাম্
তাঁহারই অন্নগ্রহে ঐ বিভাগের ক্রীপদ—'সদর-ই-অনন্'
পাইয়াছিলেন।

প্রস্থার যে ন্রজহান্কে অত্যক্ত সম্মানের চক্ষে দেখিত, তাহা বশাই বাজ্যা। তিনি দানের জননী ছিলেন। তাঁহার অভ্যাহ-ভিথারী হইলে কাহাকেও রিক্তহত্তে ফিরিতে হইত না। নুরজহান্ বহু অনাথ বালিকাকে সাহায্য করি**ডেন, এমন কি, নিজবারে** অন্ততঃ পাঁচ শুত বালিকার বিবাহ দিয়াছিলেন।

নালাগনে ন্রজহানের অদীম ক্রীম্ব। লোকে কার্যোদ্ধারের জন্ত অনেক সময় তাঁহারই শরণাপন্ন হইত। ১৬১৫ এটাবে ইংলন্ডের রাজদৃত সান্ধ টমাস রো বাণিজ্যের স্থবিধার্থ সমাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। জহালীর তথন আজমীরে। ন্রজাগনের রাজালাসন-ক্ষমতার উপর তাহার অগাধ বিশাস— এমন কি, বিশেষ বিশেষ বাজকার্য্যে বেগমের পরামর্শ না হইলে চলিত না। রো এ-সংবাদ জানিতেন। ব্রিটিশ্-বাণিজ্যের স্থবিধার জন্ত তাই তিনি বেগমকে একখানি স্কন্দর বিলাতী গাড়ী ও অন্তাক্ত জব্য উপচৌকন দিয়া খুনী করিয়াছিলেন। রো বেসসমন্ত জব্য ব্যবসার জন্ত আনিতেন, ন্রজহান্ তাহার নিরাপ্তার ভার গাইয়াছিলেন।\*

নুরজহানের অনেক নিজম্ব জমিনারী ছিল। ইহার অধিকাংশের এলাকা, আজ্বসীরের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বের, রামসর ও তাগার নিকটবর্তী হানে। ছই লক্ষ টাকা আয়ের বোদা (টোডা?) পরগণাও তাঁহার জমিনারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল (Tusuk, i. 380).

এই বিলুবী ললনা নিজেও যেমন স্থন্দরী ছিলেন, তাঁহার সৌন্ধাবোধ, উদ্ভাবনীশক্তি এবং ললিত শিল্পকলাজ্ঞান্ত তেমনই

<sup>\*</sup> Embassy of Sir Thomas Roe, ed. by William Foster, ii, 436.

অনন্তসাধারণ ছিল। 'অতর্-ই জহালীরী' নামক গোলাপদার না কি তাঁহারই আবিকার (Ain, i. 510)। পেশওয়াজের ছদামী, ওড়নার পাঁচতোলিয়া, বাদ্লা, কিনারী, নুরমহলী এবং ফরদ্-ই-চন্দনী (চন্দন-কাঠের রঙের কার্পেট) তাঁহারই কার্যু-কল্পনার ফল।\*

ন্রজহানের সৌন্ধর্যায়ভূতি ও কলায়্রাগের পরিচয় তাঁহার
নির্মিত উতানে, অভ্যুক্ত প্রাসাদ ও হর্ম্যে আরও ফুট্তর। ভহালীর
লিথিয়াছেন,—'তৎকালে এমন নগর বা শহর ছিল না, বেথানে
ন্রজহানের কীর্ত্তিরাজি সগর্কে মন্তকোত্তোলন করে নাই।' মহিবী
ন্রজহান্ নয়নাভিরাম 'ন্র-সরাই'+ প্রস্তুত করাইয়া মুসাকীরদিগের
চিরক্তজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। কাশ্মীরে ঝিলম নদীতীবে
্মবস্থিত ছারাশীতল চেনার-বৃক্ষসমন্থিত 'ন্র-আফশান্' উত্তান
তাঁহারই ব্যুষে নির্মিত।

ই

ন্রজহানের সৌধিনতার উল্লেখ করিতে গিয়া 'মাসির-উল্-উমারা' লিথিয়াছেন, প্রতি বার লান করিতে তাঁহার তিন বাজার টাকা বায় হইত।

অভিনব আদর্শের বিচিত্র স্বর্ণালঙ্কার ও নারী-পরিচ্ছদ প্রচলন

<sup>\*</sup> ছদামী---ওজনে ছই দাম (তামার ৪০ দামের মৃল্য এক টাকা); পাঁচতোলিয়া---ওজনে পাঁচ তোলা। পেশ্ওরাজ --- gown ; বাদ্লা --- brocade; কিনারী --- lace; নিচোল --- ৪kirt; আলিয়া --- bodice; ন্রমহলী -- এই প্যাটার্ণের কাপড়ে প্রস্তুত বর-কনের কিংথাবের সাজপোধাক পঢ়িল টাকার পাঙ্যা যাইত।

<sup>+</sup> Cunningham: Arch. Reports, XIV. 62. ‡ Abdul Hamid: Padishah-nama I. B. p. 27.

করিয়া নুরজহান্ তাঁহার বছমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।
আপাদলম্বিত নিচোল ব্যবহার তাঁহারই প্রবর্ত্তন। লক্ষ্মে শহরের
সম্রান্ত ললনাকুল তথনকার দিনে তাঁহারই অফুকরণে নিচোল
ব্যবহার করিতেন। ন্তন ধরণের এক প্রকার আদিয়াও
তাঁহারই নামে সাধারণ্যে পরিচিত হইয়াছিল। ওড়নার ব্যবহারও
নুরজহান হইতে।
\*

এই আশ্চর্যা গুণমন্ত্রী ললনার রন্ধন-নৈপুণ্যের কথা তথন
চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সম্রাটের তৃথিসাধনের ক্ষন্ত
তিনি নিত্য নব মুথরোচক আহার্য্য-ক্রব্য প্রস্তুত করিতেন।
বাস্তবিক তাঁহার ন্থার পাচিকা সে সময় বিরল ছিল। দস্তরখান্
(ভোল্পের গালিচা) সক্ষিত করিবার অভিনব প্রণালী ও উপায়উদ্থাবন, এবং ভোক্তা দ্রব্যগুলি কুমুমাকারে বিশ্বস্ত করিয়া এই
স্কল্পী রমণী সৌন্দর্যাহ্রাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেন।

সঙ্গীতের প্রতি নুরজহানের যথেষ্ট অহরাগ ছিল; এই ললিত-কলার সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থান্রাবী গীতি শ্রোতাকে শোকতঃখনয় জগতের কথা ভুলাইয়া দিত।

কেবল নারীস্থলভ কোমল কারুকার্যে নয়, এই লোকললামভূতা লঙ্গনার মূণাল ভূজ্বর সময় সময় যে পৌরুষের পরিচয় প্রদান করিত, তাহাতে চমৎকৃত হইতে হয়। মূগয়া-ব্যাপারে তাঁহার

<sup>\* &</sup>quot;Writing a century later, Khafi Khan [i. 269] remarks that the fashions introduced by Nur Jahan still governed society and that the old ones survived only among the Afghans in backward towns."—Beni Prasad: Jahangir, p. 185.

অভ্ত গটুত মনে বিশ্বয়ের উদ্রেক করে। ছাদশ রাজ্যাকে জহাদীর একদিন নুরজহানুকে লইয়া শিকারে বাহির হন। ভূত্যেরা চারিটি বাঘকে ঘেরাও করিলে, নুরজহানু শ্বহস্ত তাহাদিগকে নিহত করিবার জক্য সমাটের অহমতি গ্রহণ করেন, তার পর হতিপুঠে হাওদার ভিতর হইতে অবার্থ লক্ষ্যে ভূইটি ব্যাত্রকে ভূইটি গুলিতে, আর বাকা ভূইটিকে, ভূইটি করিয়া চারিটি গুলিতে বধ করেন। 'তুজুকে' সমাট স্পাইই লিখিয়াছেন, এমন অবার্থ লক্ষ্যে আর কথনও তিনি ব্যাত্র-শিকার দেখেন নাই। জহাদীর পুনী হইয়া নুরজহানুকে এক লক্ষ্য তাকা মূল্যের এক জোড়া হীরার পুঁছি (bracelet)ও হাজার আশ্রেফি উপহার দেন। এই ব্যাত্র-শিকার উপলক্ষ্যে একজন মভাসদ্ নিয়ের কবিতাটি রচনা করিমানিনেন,—

ন্রজহান গর্চে বাহরৎ জন্ অভা। দর্মক্তি মধান জন-ই-শের আফে কন্ অভা।

অর্থাৎ,—'ন্রজ্বংান্ আরুতিতে স্ত্রীলোক বটে, কিন্তু বীরপুরুবের দলে তিনি ব্যান্ত্রহন্ত্রী নারী।' দ্বিতীয়ার্থে শের আফ্ কনের স্ত্রী।

অবি ও ফার্সী সাহিত্যে এই বিহুষা মহিলা বিশেষরূপে ্ব পদ ছিলেন। 'মথ্ফী' ছল্প নাম লইয়া পারস্ত ভাষায় তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়া গিলাছেন। যে-সমন্ত গুণের জন্ম ন্রজহান্ সমাটের কাল্যে একাধিপতা বিস্তার করিয়াছিলেন, উপস্থিত-মত কবিতা রচনা তাহুার অন্ততম। খাফি খার প্রন্থে ন্রজহানের রচিত কবিতার নিদর্শন আছে।

<sup>\*</sup> Beale : Or. Bio. Dic. 304.

#### চবিত্ৰ

শ্বরণ চরিত্র সমালোচনা করা সকল সময়ে বিশেষ প্রীতিকর ব্যাপার নহে; বিশেষতঃ সেই 'কেহ' যদি বন্দী হন, তাহা হইলে সে কাজ আরও কঠিন হইয়া দাড়ায়। তবে একটা কথা আছে; ন্রজহান্ এক সময়ে বলিতে গেলে মোগল-সিংচাননের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন; তাঁহারই হস্তে সামাজ্যের শুভা-শুভের ভার ক্তন্ত হইয়াছিল। এ অবস্থার তাঁহাকে সাধারণ রমণী বা বাদশাহ র বিলাস-সন্ধিনী বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়; স্কতরাং তাঁহার কার্যোর সমালোচনা ইতিহাসের বিবর্মীভূত।

ন্রজহান্ আমীর নাতাপিতার আদরের কলা। তাঁহার পিতা স্বদেশের এক জন প্রতিষ্ঠাপন লোক; পরে তাঁহার অবস্থা-বিপর্যায় ঘটে। এ অবস্থার অস্ত কেহ হইলে দেশ ত্যাগ করিতেন না, স্বদিনের প্রতীক্ষার ঘরে বিদ্যা থাকিতেন, অথবা দেশের মধ্যেই ভাগ্য-পরিবর্তনের চেষ্টা করিতেন। কিন্তন্তরজ্ঞাক হিলেন না। তিনি সোভাগ্যের অঘেষণে স্থল্র ভারতে গিরা স্বীয় প্রতিভা ও কার্যান্ত্রশাভার বলে উচ্চপদে অধিটিত হইয়াছিলেন। এমন দৃঢ়চিত, উচ্চাভিনাবী, স্থচতুর ও কর্মাকৃশন প্রভার ঔরসে বাঁহার জন্ম, তাঁহার পক্ষে সামান্ত দাসীর ক্রায় জীবন বাগন করা একেবারেই অসম্ভব।

তাহার পর তাঁহার এক অমোদ অস্ত্র ছিল—অসামান্ত রূপ:
এই রূপের প্রভাবেই তিনি সমাট জহান্তীরকে থেলার পুতৃল করিতে
পারিয়াছিলেন; এই রূপের আকর্ষণেই বিশাল মোগল-সামান্ত্র্য তাঁহার করতলগত হয়। তাহার পর বৃদ্ধিমতা, কর্মাকুশলতা এবং সর্বোপরি রাজনীতিক কৌশল তাঁহার অধিকার দৃঢ্তর করিয়াছিল।

একটু গোড়া হইতে কথাটার আলোচনা করা যাক। মাতার সহিত কলা বাদশাহ্র অন্তঃপুরে যাতায়াত করিতেন। মিহ্র তথন উদ্ভিন্ন-থৌবনা; তাঁহার অভুলনীয় অলোকসামাল্য সৌলরে তথন প্রথম বান ডাকিতেছিল। সেই সময় যুবরাজ সলীমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। তাঁহার সৌলর্য্যে মুঝ হইয়া যুবরাজ তাঁহার অন্তরাগী হইলেন। মিহ্রও যে অন্তর তবিয়তে নিজেকে মোগল-সিংহাসনে শাহ্জাদার পাশে বসাইবার আশা মনে মনে পোষণ করেন নাই, তাহা বলা যায় না। কোন্ রমণী এমন স্থামী, এত ধনসম্পদ্, এমন বিলাসবিভ্রম, এমন রত্ত-সিংহাসনের প্রার্থিনী না হন ?

কিন্ত প্রণায়-যুগলের এই মিলনে বিদ্ব উপস্থিত হইল। বাদশাহ্ আক্বর পুত্রের এই প্রণর-ব্যাপারের বিরোধী হইলেন। খুব সম্ভব এই বিরোধের কারণ—রাজনীতি বা সমাজনীতি। তিনি মিহ্রকে শের আফ্কনের সহিত বিবাহ দিয়া স্থান্তর বর্জনানে নির্বাসিত করিলেন। উভয়ের মধ্যে সাময়িক একটা ব্যবধানের স্ষ্টি হইল বটে, কিন্তু সলামের হাদয়-পটে যে-ছবি অভিত হইয়াছিল, তাহা মুছিয়া গেল না,বরং তাহা আরওউজ্জ্বল—আরও স্থামী হইয়া শোভা

পাইতে লাগিল; তিনি ভবিন্ততের দিকে আশা-প্রদীপ্ত নয়নে চাহিয়া রহিলেন। মিহ্র তথন বর্জমানেই জীবনের স্থগত্বংধ, আশা-আকাক্ষার পরিসমাপ্তির জন্ত প্রস্তাছেন। একদিন যে আশার কুহকে তিনি মুখ্থ ইইয়াছিলেন—মুবরাজ, য়বরাজের রাজ্য ঐথর্য, সব ভ্লিয়া তিনি বীর স্বামী শের আফ্কনের প্রেমে আযোৎসর্গ করিয়াছেন।

তাহার পর যাহা হইল, তাহার পুনক্রেশ নিপ্রয়োজন। শের আফ্ কনের শোচনীয় হত্যার পর মিহ্র দিলীতে উপস্থিত হইলে, বাদশাহ জহালীর তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি নমাটের নিকট স্বামি-হত্যার বিচার প্রার্থনা করিলেন। সমাট্ তাঁহাকে বিনাতার মহণে পাঠাইয়া দিলেন। মিহ্র দেখানে অনেক দিন উপেন্ধিত অবস্থায় কাল্যাপন করেন। তাহার পর, একদিন নোরোজার রূপের হাটে তাঁহার সহিত দেখা। মৃগ্ধ আত্মহার সমাট্ আবার তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। এবার আর মিহ্র স্মাটের প্রস্তাব প্রত্যাধ্যান করিতে পারিলেন না।

মিহ্র এখন রাজ্যেশ্বী—জহালীর বাদশাহ্র হন্দর-রাজ্যের এবং মোগল-সামাজ্যের অধীধরী। অতি হীন অবস্থা হইতে ক্ষমতা ও ঐশব্যের অত্যাচ শিখরে অধিষ্ঠিত হইবার দৃষ্টান্ত ইতিহাদে বিরল • নহে। কিন্তু মক্র-বক্ষের নৈরাশ্যময় দৈন্ত হইতে ভারত-সামাজ্যের কর্ত্ব-লাভের সোভাগ্য—এ যে স্থপ্রেপ্ত অগোচর। মিহ্র শিক্ত্মির সন্তান—মক্ষর মতই চিরপিগাসাভূর; উাহার

উচ্চাকাজ্ঞার সীমা ছিল না। এত দিন পরে হ্র্যোগ উপস্থিত হইল;—সহার তাঁহার অলোকসামান্ত রূপ; আর কুশাতা বৃদ্ধি। প্রথমে তিনি রূপের মোহে জহাকীরকে অভিভূত করিয়া তাঁহাতে সম্পূর্ণ করায়ন্ত করিলে। যথন তিনি দেখিলেন, সমাট্ একেবাতে মশগুল, তথন তাঁহার হাত হইতে ধীরে ধীরে রাজ্যভার লইতে লাগিলেন। আফীর-উমারা, মন্ত্রী-সভাসদ্ সকলেই এই মহিলাক বৃদ্ধির নিকট পরাজ্য স্বীকার করিলেন।

মান্ত্ৰের যাহা বাহা প্রাথনীয়, ন্রজহান্ সে সমন্তেরই অনিকারিন হইলেন। কিন্তু অর্থের বিনিম্যে যাহা পাওয়া যায় না, সেই ধন্য পাইলেন না। তাঁহার বশ, মান সন্ত্র্ম ক্ষমতা সকলই হইল—হইল না শুধু একটি পুএসন্তান—রাজ্যের ভাবী 'উত্তরানিকারী। এত ক্ষমতা, এত প্রভুত্ম কত দিন থাকিবে? জহানীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে সব লোপ পাইবে! ভবিস্থতের দিকে চাহিয়া নুরজহান্ দেখিলেন, তাঁহার থাকিবার মধ্যে পাছে এক কন্তা লড় লি—পূর্ব্রামী শের আক্ কনের ওরসজাত ক্ল্যা,—জহানীরের কনিষ্ঠ পুত্র শহ্রিয়ারের পরিণীতা পদ্মী। শহ্রিয়ার স্মাট্-পুত্র হইপেও সমাটের উপর্ক্ত গুণগ্রাম কিছুই তাহার ছিল না। ক্টব্দ্ধি নুরজহানের দৃষ্টি জামাতার উপর নিপ্তিত হইল; তাহাকে নিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিতে পারিলেও ভবিস্থতে তাঁহার প্রতাপ অক্ষুর থাকিতে পারে।

কিন্ত তাহার এক প্রধান বিল্লশাহ্জগান্। শাহ্জগান্ সর্বাংশে সন্ত্রাট্ ইইবার উপযুক্ত, পিতার বিশেষ প্রিয়পাত, বীর-



न्वकशात्मव मभावि-मन्मित, लाह्मात

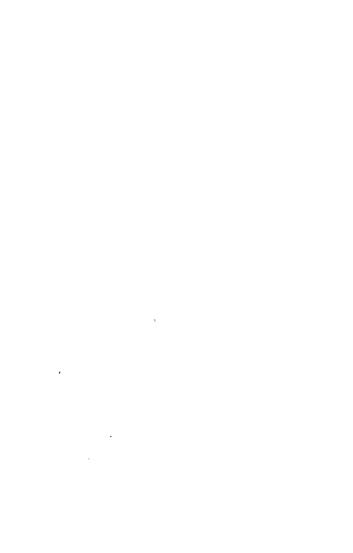

পুক্ষ, রাজ্যশাসনক্ষম, দেশের সকলেই তাঁহার গুণমুগ্ধ, অনুগত।
এই শাহ্জহানের উপর সম্রাটের বিরাগ উৎপাদন করিতে না
পারিলে ন্রজহানের অভীষ্ট দিদ্ধি হয় না, তাঁহার জামাতার রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটে না। কার্য্য বড় সহজ নহে; কিন্তু পাত্রীও সহজ নহে।
স্বার্থসিদ্ধির জল্ল নুরজহান্ কূটবৃদ্ধির পরিচালনা করিতে কুন্ঠিত
হলেন না,—পিতাপুত্রে অসন্তাব জল্মাইয়া দিবার জল্প যাহা কিছু
আবশ্রুক, সর্ব্রপ্রাহে ন্রজহান্ তাহা করিতে অগ্রসর হইলেন। সেসমস্ত কথা প্রেইই বলিয়াছি। তাহার পরিণাম কি হইল, তাহাও
সকলে জানেন। ন্রজহান্-চরিত্রের এই অংশটাই কুটিলতার কলক্ষে
মলিন—এ কলক্ষ কিছুতেই মুছিবার নহে।

স্থানীর মৃত্যুর এবং শাহ্জহানের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গেই নুরজহানের সমস্ত আশা-ভরসা লুপ্ত হইল। তিনি দিব্য-চক্ষে দেখিতে পাইলেন, শাহ্জহানের সহিত কিছুতেই তিনি পারিয়া উঠিবেন না। এদিকে তাঁহার জামাতা শহ্রিয়ারও আর ইহজগতে নাই। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া তাঁহার ছারুর অবসন্ধ হইয়া পড়িল, তিনি তথন বুঝিতে পারিলেন, ধন, সম্পদ্, ক্ষমতা কিছুই চিরস্থায়ী নহে—স্থাময় অনেকের ভাগ্যেই চিরদিন থাকে না। তাই তিনি স্থামীর মৃত্যুর পর যে অপ্তাদশ বংসর বাঁচিয়া ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে পুর্ব-প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্ম অণুমাত্রও চেষ্টা করেন নাই। বলিতে গেলে, সম্রাজ্ঞী নুরজহান্ প্রিয়তম পতি জহাদীরের সহিতই সমাহিতা হইয়াছিলেন; তার পর বিনি বাঁচিয়া ছিলেন, তিনি সম্রাজ্ঞী নুরজহান্ নহেন—তিনি

সমাট্ জহাঙ্গারের প্রিয়তনা মহিষী, সমাটের বিয়োগবিধুরা বিধবা-পত্না !

এক এক করিয়া স্থানীর্ঘ অষ্টাদশ বংসর কালসাগরে লীন হইল। কত জনের উত্থান পতন হইল। জহাঙ্গীর বাদশাহ র মহিয়ী এই স্থানীর্ঘ কাল লাহোরের এক নিভত নিকেতনে পলে পলে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। এই কয় বংসর তাঁহার কি ভাবে অতি-বাহিত হইয়াভিল, থাফি খাঁ তাহা বলিয়াছেন। নুরজহানের শেষ-জীবনের কথা মনে হইলে হালয় বেদনায় ভরিয়া উঠে। মনে হয়, এই কি দেই নুরজহান—যিনি সম্মান, ক্ষমতা ও প্রভুত্বাভের জন্ম অন্তায় বড় যন্ত্রে বলপ্ত হইয়াছিলেন,—এই কি সেই নুরজহান, যিনি ক্যারধর্মের মন্তকে পদাঘাত করিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্ম কত কাণ্ড করিরাছিলেন! মধ্যজীবনে সম্রাজ্ঞী নুরজহান যাহা করিয়াছিলেন, শেষজীবনে পতিবিয়োগবিধুরা নুরজহান লাহোরের নির্জন আবাদে অহোরাত্র অশ্রুপাত করিয়া, সকল স্থাথে, সকা ভোগে জ্লাঞ্জলি দিয়া, ব্লচারিণীর স্থায় জীবন যাপন করিছা সে অপরাধের, সে পাপের কালিমা মুছিয়া ফেলিবার জক্ত যথাসাধ্য চেষ্টা ক্রিয়াছেন। কঠোর চরিত্র-নীতিক তাঁহাকে মার্জনা না ক্রিতে পারেন, তাঁহার অপক্ষপাত লেখনী সম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে অনেক কথা র্বলিতে পারে, কিন্তু দিল্লীখরীর শেষজীবনের কথা স্মরণ করিয়া কি কেহ তাঁহার শুতির উদ্দেশে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিবেন না? মোলা-সামাজের অধীশ্বরী-সমটি জহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিষীর পকে কি একটি দীর্ঘনিশ্বাদও হুর্লভ হইবে ?

# প্রমাণ-পঞ্জী

(5) Muntakhab-ul-Lubab, (Pers. text—Bib. Indica), 1st. vol.

গ্রন্থ কার —মুহমাদ হাশিম থাফি থা, মোগল-স্মাট্ বাবর হইতে - আরম্ভ করিয়া মুহমাদ শাহ্র চভুর্দশ রাজ্যান্ধ (১৭০০) পর্যান্ত ইতিহাস রচনা করেন। আওরংজীবের রাজতের মাঝামাঝি পর্যান্ত ঘটনাবলী প্রামাণিক গ্রন্থাদির সাহায্যে সক্ষলিত: পরবর্ত্তী কালের ইতিহাস গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা-প্রস্ত। নুরজহান-প্রসঙ্গে থাফি খাঁ লিখিয়াছেন (পু, ২৬০)—জহাঙ্গীর-নামা ইতিহাসের লেখক, একে সময় উপযুক্ত নহে, তাহার উপর হই পক্ষের মান রাথিয়া চলা দরকার বলিয়া, নুরজহানের প্রিথম জীবনের] আগাগোড়া বর্ণনা করিতে অনেকগুলি ঘটনা চাপা দিয়াছেন ও বিষয়টি অক্সরূপ সাজাইয়াছেন। বিশ্ব আমি -অত্মনন্ধানে যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছি, এবং স্থজার ভূত্য मुस्यान गां निक তব दिन्नी-निथिष्ठ 'मिन्हक - उम्-मानिकारेन' গ্রন্থে যাহা পড়িয়াছি, তাহাই দিপিবদ্ধ করিলাম।" ১৩১৮ সালের আখিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শ্রীবছনাথ সরকার-লিখিত "বাদশাহী গল্প ( ফার্সী হইতে )" দ্রপ্তবা।

(२) Padishah nama, (Pers. text—Bib. Ind.) 2 vols.

গ্রন্থ কার—আব্তুল্ হ্মীদ্ লাহোরী। আনুন-জন্মর 'আক্বর-নামা'র আদর্শে রচিত শাহ্জহানের আসহকালে। প্রথম ২০ বংসরের ইতিহাস।

(\*) Iqbalnama-i-Jahangiri, (Pers. text—Bib. Ind.)

গ্ৰন্থকার--জনাদীরের বধানী, নবাব মৃত্যন খাঁ।

(8) Masir-ul-umara, (Pers. text, Bib. Ind.) 3 vols.

মোগল-নামাজ্যের অ'ন্ন-টনাগানে চরিতাভিধান। আহ-মানিক ১৭৪২ এইাজে আরম হইয়া ১৭৭৯ এইাজে ইহার রচনা সম্পূর্ণ হয়। ন্রজহান্ সথমে ইহাতে বেটুকু সংবাদ আছে, তাহাঁ থাফি থাঁরই পুনরুক্তি মাত্র।

(e) Rogers' trans. of Tuzuk-i-fahangiri, or Memoirs of fahangir, ed. by H. Beveridge, (O F. Fund-Series). 2 vols.

নার সৈয়দ অংনদ্-সম্পাদিত বিশুদ্ধ কার্সী-পার্চ অংলখনে রজার্স এই আত্মকাহিনী ইংরেজীতে অমুবাদ করেন। মূল্যবান্ ট্রাকা-টিপ্পনী সহ বেভ্রিজ ১৯০৯ ও ১৯১৪ প্রীষ্টাব্দে ইহার প্রথম ও বিশ্বীয় থণ্ড প্রকাশ করেন। Anderson ও Price উভয়ে অমুবাদ করিয়া তুইখানি Memoirs of Jahangir বাহির করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা অশুদ্ধ ফার্মী পূঁথি খবলমনে লিখিত, অমুবাদও নিভূল নহে।

( ) Ain-i-Akbari by Abul Fazl Allami, trans. by H. Blochmann, Calcutta, 1873, Vol. I.

ইহার প্রথম ৫৫ওর শেষে মনসব্দারগণের যে : জীবন-চরিত আছে, তাহা প্রধানত: 'নাসির-উল্-উমারা,' 'তুজুক-ই-জ্বাদীরী,' 'তবকাং-ই-আকবরী,' 'বদায়্নী' এবং 'আকবর-নামা'র সাহায্যে রক্মান কর্ত্তক সঙ্কলিত। সযত্ত্বে পাঠ করা উচিত।

(1) Elliot & Dowson's History of India as rold by its own historians, Vols. vi & vii.

এই অম্ল্য প্রত্থে বহু মূল্যবান্ ফার্সী পু"থির সারাংশ ইংরেজীতে দেওয়া হইয়াছে।

(\*) The Hawkins' Voyages, ed. by Sir Clements Markham; (Hakluyt Socy.) 1878.

ভংগলীরের রাজস্বকালের প্রারম্ভে হকিন্স ভারতে আুসেন।
তিনি সম্রাটের সহিত একত্রে মদ খাইতেন। হকিন্স বাদশাহ
ও বাদশাহী-দরবার সম্বন্ধে নিজের চোধে দেখিয়া যাহা-কিছু
লিথিয়াছেন, তাহার মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিছ
যেখানে তিনি ইতিহাস লিখিতে গিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহাকে
বাজারপ্রজ্বের আশ্রয় লইতে হইয়াচে।

(5) Embassy of Sir Thomas Roe to the Court of the Great Mogul. 1615-1619 as narrated in his journal and correspondence, ed. by Wm. Foster, (Hak: Socy.) 2 vols.

নুরজহানের বিবরে, এবং সে সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে, এই গ্রন্থ প্রতিতে অনেক কথা জানা যায়। রো ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থাবিধার জন্ম নুরজহানের যথেষ্ঠ সাহাত্য লাভ করিয়াছিলেন।

রো নাহেবের পুরোহিত Terryও এই দৌতাকার্য্যের অপর এক বিবরণ Voyages নামে প্রকাশ করেন। তাহারও মূল্য আছে।

(50) Gladwin's Reign of Jahangir, vol. I, Calcutta, 1788,

জহাঙ্গীরের রাজত্বের একথানি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস। এই প্রতকে প্রদত্ত ঘটনার তারিখণ্ডলি নিঃসংশ্বে গ্রহণ করা যায়। ইহা মৃত্যদ খাঁর গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অহবাদমাত।

### ( >> ) Dow's Indostan, ( 3 vols. )

ইহা কোন সমদামন্ত্রিক ফার্সী প্রস্তের সাহায্যে রচিত নহে; অধিকাংশ ফুলই কাল্লনিক স্থরঞ্জিত কাহিনীতে পূর্ণ, স্তরাং



মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্বীগোবি<del>কান করা</del>র্গার্য্য, ভারতবর্ষ শ্রিণ্টিং ওরার্কন্ ২০৩১১, কর্ণওরালিস্ ষ্ট্রাই, কলিকাতা

## অভিমত -

প্রান্ত্রনাথ সরকার:—"এই গ্রন্থণনিতে রাজিয়া ও ন্রজহানের সম্পূর্ণ ও সত্য ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে।… সর্ব্বাপেকা প্রাচীন ও বিশ্বাসঘোগ্য প্রতিহাসিক সাক্ষ্যগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিচার করিয়া কেবলমাত্র সেই উপাদানের সাহায্যে রজেজনাথ ইংলের চরিত্র ও জীবন-কাহিনী আমাদের সাম্থে হাপন করিয়াছেন। তিনি অসত্যের, মন-গড়া প্রবাদের আপাতমধুর কাহিনী নির্মানতাবে ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এই কঠোর ইতিহাস-সাধনার ফল বেশ মনোরম হইয়াছে। সত্য রাজিয়া ও ন্রজহান্ এই সত্য-সেবীর গ্রন্থে আমাদের নিকট থিরেটরী রাজিয়া ও ন্রজহান্ অপেক্ষা অধিক ভালা ও মনোলোগ আকর্ষণ করে। এটা বঙ্গভাষার কম গৌরব নহে যে, ন্রজহানের সম্পূর্ণ ও ইতিহাস-সন্ধত জীবনী প্রথমে এই ভাষাতে লিখিত হইয়াছে।…এই গ্রন্থের ইংরেজী অন্থবাদ ব্রন্থয়া আবিশ্রক।" ('প্রবাদী,' ভাল ১৩০০)

অফ্লব্সকুমার সৈত্রের ৪—"অর পরিদরের মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের সমাবেশ করা কঠিন হইলেও, লেখক সেই কঠিন কার্য্য হসম্পন্ন করিরা, রচনা-ক্ষমতার বেরুপ পরিচর প্রদান করিরাছেন, তাহা সর্ব্ধণা প্রশংসালাভের বোগ্য ।"
('ভারতী,' জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩)

